# আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা



জুলফিকার আহ্মদ কিস্মতী

#### www.icsbook.info

# ्व श्क्ति वस

ইসলামী আন্দোলন এদেশে যতই এগিয়ে চলেছে, ততই এক শ্রেণীর লোক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ওলামায়ে কেরামের ব্যাপারে বেসামাল হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষ ও যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করার জন্যে আলেম সমাজের সংখ্যামী অতীতকে তারা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করছে। এসকল লোক নির্লজ্জের মতো বলে বেড়াছে যে, "আলেমরা এ যাবত কোথায় ছিলেন? তারাই আমাদের উন্নতি-প্রগতির পথে অন্তরায়।"

ওলামায়ে কেরামের রক্তপিচ্ছিল পথ বেয়ে আসা আজাদীর বদৌলতে যেসব লোক আজ বাড়ী-গাড়ীর অধিকারী হয়ে নিঃস্বার্থ সমাজসেবক আলেমদের বিরুদ্ধে এহেন অজ্ঞতাপূর্ণ উক্তি করে, মূলতঃ তাদের জবাব হিসেবেই এ বইখানা লিখতে শুরু করি; কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে দ্রুত প্রকাশের খাতিরে এবং কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় অনেক মহৎ সংগ্রামী জীবন সম্পর্কেও বইটিতে আলোচনা করা সম্বর্ধ হয়নি। এ ছাড়া ইসলাম ও আজাদী আন্দোলনের এমন অসংখ্য বীর মোজাহিদ আলেমের কথাও জানা যায়, যাদের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যাবলী হাতের কাছে না পাওয়ায় সংক্ষিপ্তাকারেও তাদের সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যায়নি।

অধীনের শুদ্র প্রচেষ্টায়, যা কিছু পরিবেশিত হয়েছে, তাতে যদি কোনোরূপ তত্ত্ব ও তথ্যগত ভূল-দ্রান্তি কারও নজরে পড়ে কিংবা কোনো মহৎ জীবনের তথ্য কারও জানা থাকে, সে ব্যাপারে অবহিত করলে কৃতার্থের সঙ্গে তা গ্রহণ করব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা যোগ করতে চেষ্টা করব। পুত্তকখানা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরক তাদের ত্যাগী পূর্বসুরীদের প্রেরণায় উজ্জীবিভ করে তুলুক এটাই আল্লাহ্র কাছে দোয়া রইল।

পরিলেষে অসংখ্য শ্রদ্ধা ও তকরিয়া আমার মোহতারাম বুর্জ্য উন্তাদ হযরত মওলানা নুর মোহাম্মদ আজমী সাহেবের প্রতি, যার সংস্পর্শ ও মূল্যবান উপদেশাবলী আমাকে এ জাতীয় কাজে যথেষ্ট সাহায্য ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

–মেখক ২০শে জুমাই ১৯৭০



আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের ভূমিকা কি ছিল- এ সম্পর্কে উর্দু ভাষায় অসংখ্য বই-পুস্তক থাকলেও বাংলা ভাষাভাষী পাঠক মহল দীর্ঘ দিন থেকে এ জাতীয় বই-পুস্তকের অভাব অনুভব করে আসছেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, সাংবাদিক ও কলামিষ্ট মওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী সাহেব "আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংখ্যামী ভূমিকা" বইখানা লেখার ফলে আমাদের দীর্ঘ দিনের একটি অভাব অনেকটা পূরণ হয়েছে বলে আমরা মনে করি। বইখানা সংক্ষিপ্ত হলেও ইংরেজদের দিল্লী দখলের পর থেকে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট পর্যন্ত এক নজরে আলেমদের রক্তক্ষয়ী সংখ্যামের একটি মোটামুটি চিত্র পাঠকের সামনে ভেসে ওঠে।

গ্রন্থখানার বিষয় বন্ধুর ওক্রত্বের প্রেক্ষিতেই কলকাতা থেকে প্রকাশিত "ইতিহাস অনুসন্ধান সিরিজ" ৫ম খন্ডের ৫০ পৃষ্ঠা থেকে ৮৭ পৃষ্ঠায় "মুসলিম লীগ রাজনীতি ঃ করেকটি প্রশ্নের বিশ্লেষণ" প্রবন্ধের লেখক অমলেন্দু দে স্থানে "আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী" ভূমিকার বহু বরাত দিয়েছেন।

আমাদের বর্তমান প্রজন্ম, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীবৃন্দ বিশেষ করে ওলামায়ে কেরাম ও মাদ্রাসা ছাত্র যাদের একটি অংশ মাঝখানে রাজনীতি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিলেন, তাদের জন্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে বইখানা যথেষ্ট প্রেরপাদায়ক হবে বলে আমরা মনে করি। বইটির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করে আমরা এর ভৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম।

পাঠক সমাজে বহু সমাদৃত এই বইখানা পুন:প্রকাশের পর জাতীয় নেতৃবৃদ ও আলেম সমাজের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে অর্জিত স্বাধীন দেশে ৪৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস সম্বলিত লেখকের আরেকখানা গ্রন্থ প্রকাশের আশা রইল।

— ध्रुकाभावा



#### [ এক ]

মহানবী (সাঃ)-এর যুগ থেকে নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ভূখন্ডের বোদা-বিমুখ শাসক ও রাষ্ট্রশন্তির দাসত্ব-নিগঢ় থেকে মানবতাকে আজ্ঞাদ করার জন্যে মুসলমানগণ যে সংগ্রাম করে আসছে, সেটাই প্রকৃত আজাদী সংগ্রাম। এ সংগ্রামে তারা জয়য়ুক্তও হয়েছে। সারা বিশ্বে এক সময় শত শত বছর ধরে তাদেরই প্রভাব প্রতিপত্তি অধিক ছিল। কিন্তু শাসকদের অনেকের আদর্শচ্যুতি, ভোগবিলাস, আত্মবিলাস ও গোভলালসা হেতু এ জাতি তার শাসক সূলভ মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকটা খুইয়ে বসে। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম ভূখণ্ড ইংরেজদের করতলগত হয়ে যায়। দীর্ঘ নির্যাত্তনের পর মুসলমানদের মধ্যে পরিশেষে দেখা দেয় আত্মজাগৃতি-ফিরে আসে সন্থিত। তারা ইংরেজ শক্তির অত্যাচার, উৎপীড়ন, জেল-জুলুম, ফাঁসিকে এতটুকুও পরোয়া না করে ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজ্বন এমনকি নিজেদের জীবন কোরবান করেও পরিচালনা করেছেন মুসলমানদের আত্মনিয়ম্বণ অধিকার প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক আন্দোলন ও সংগ্রাম।

পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের প্রথম হতে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত আলেম সমাজ ইংরেজ ও তাদের দোসর শিখ-হিন্দু নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেছেন, তা এ দেশে ইসলামী মূল্যবোধের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক আন্দোলনেরই এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ছিল।

এ অধ্যায়ে ইংরেজদের অমানুষিক জুলুম, সীমাহীন উৎপীড়ন বেপরোয়া ফাঁসীদান এবং হিন্দুদের মুসলিম-নিধন যজ্ঞকে বিন্দুমাঞ্জও পরোয়া না করে যে মহান নেতৃবৃদ্দ পাক-ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হতে আরম্ভ করে পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং প্রায় দৃ'শ বছর অবিরাম সংগ্রামের পর ঈন্ধিত আজাদী হাসিল করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যথাক্রমে সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী, ইসমাইল শহীদ দেহলভী, হাজী শরীয়তুল্লাহ, হাজী শহীদ তীতুমীর (নেসার আলী), মঙলানা বেলায়েত আলী, মঙলানা ইয়াহ্হিয়া আলী, মঙলানা জাফর থানেশ্বরী, মঙলানা আহ্মদুল্লাহ, মঙলানা মুহাম্বদ হোসাইন আজিমাবাদী, মঙলানা ওবায়দুল্লা সিন্ধী, শায়বুল হিন্দ মঙলানা মাহমুদূল হাসান, মঙলানা শাববীর আহমদ ওসমানী, মঙলানা হোসাইন

আহমদ মাদানী, মওলানা আজাদ সোবহানী, মওলানা হাসরাৎ মুহানী, মওলানা আতিজ্ঞাই শাহ বুখারী, মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী, পীর দুদু মিএরা, পীর বাদশাই মিএরা, মওলানা ক্রন্থল আমীন, ফুরফুরার পীর মওলানা আব্বকর সিদ্দীক, শর্মিনার পীর মওলানা নেছারুদ্দীন সাহেব, মওলানা আবদুল হামীদ খান ভাষানী প্রমুখ আলেমের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। আর এ অধ্যায়ের শেষ প্রান্তে এসে, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষভাগ হতে যে বহু ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিম নেতা এ সংগ্রামে শরীক হয়ে একে অধিকতর জারদার করে তুলেছিলেন, তাদের মধ্যে মাসীহুলমূলক, মওলানা মোহাশ্বাদ আলী, মওলানা শওকত আলী, নবার ক্রামুল্লাহ, কায়েদ আবম মোহাশ্বাদ আলী জিন্নাহ, শেরে বাংলা মওলভী এ কে ফল্ললুল হক, হোসাইন শহীদ সোহ্রাওয়াদী প্রমুখের নাম সর্বাগ্রে শ্বরণীয়।

আজাদী আন্দোলনে "আলেম সমাজের সংখ্যামী ভূমিকা"- পুন্তিকার বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক মওলানা জ্লফিকার আহমদ কিসমতী ইসলামী রাষ্ট্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে এ দু'শতাব্দী ব্যাপী সংগ্রামী আলেমদের সৌরবোজ্জল ও মহিমাদীপ্ত দুর্বার আন্দোলনের কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় এ আন্দোলনের কোন বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য ইতিহাস আজও রচিত হয়নি বলে লেখকের এ প্রাথমিক প্রচেষ্টা সীমিত হলেও প্রকৃতির দিক দিয়ে যেমন মৌলিক, তেমনি অবদানের দিক থেকে প্রথম সারির। বিষয় ও বিন্যাসের কোথাও কোথাও ক্রটি বিচ্যুতি থাকলেও, পুত্তিকাখানি ইসলামী জনতার দৃষ্টিপথে তাদের শ্রদ্ধাভাজন নায়েবে নবী ওলামায়ে কেরামের চিরন্তন সংগ্রামের একটি দিক তুলে ধরবে বলেই আমার বিশ্বাস।

ইতি—
মুহাম্মদ আবদুল রাজ্জাক
[ প্রধান অধ্যক্ষ ] রিসার্চ একাডেমী,
ফরিদাবাদ, ঢাকা- ৪
১০ ই জুলাই ১৯৭০ইং



আলেমগণ নবী রাস্লদের ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী। এ উত্তরাধিকার বিষয়-সম্পদের নয় -আল্লাহ্ প্রদন্ত জীবন বিধানকে পূর্ণান্ত রূপে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠাকল্পে সংখ্রাম-সাধনা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, কষ্ট-পরিশ্রম ও নিঃস্বার্থ আন্দোলনের। নবী-রাস্লগণ যে তাবে মানব-জাতিকে মানুষের গোলামী, জুলুম, নিপীড়ন, শোষন থেকে আজ্লাদ করার জন্যে সংগ্রাম করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ্র নিরপেক্ষ ইনসাফপূর্ণ আইন ও শাসন বিধান অনুসরদের আহবান জানিয়ে তাদের উত্তর জাহানের মুক্তিপথ দেখিয়ে গেছেন, আলেমগণের এই উত্তরাধিকার দায়িত্বও একমাত্র ও পন্থায়ই সম্পাদিত হতে পারে। –এ ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় নয়। যুগে যুগে নবী-রাস্লদের খাঁটি ওয়ারিছ তথা উত্তরাধিকারীরা ঐ একই পন্থায়ই তাদের উক্ত ওরাছাতের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তারা নিজেদের কার্যাবলী দ্বারা আজকের ন্যায় এমনভাবে সমাজের সামনে ইসলামকে তুলে ধরেননি যাতে মনে হতো, ইসলাম তধু মসজিদ-মাদ্রাসা ও এগুলোর সামে সর্গন্তিই ব্যক্তিদেরই পালনীয় বিষয়, —মসজিদের ইমাম বা মাদ্রাসায় শিক্ষিতদের সাথে রাষ্ট্র, সমাজ, দেশরক্ষা, যুদ্ধক্ষেত্র ও শিল্প কারখানায় কর্মরত মেহ্নতী মানুষ, দেশগড়া ও জাতীয় সমস্যাবলীর নেই কোনো সম্পর্ক।

বলাবাহল্য, মুসলিম সমাজে 'ওরাছাতৃল আম্বিয়া" বা নবীদের উত্তরাধিকারীদের এই অনুভূতি যখনই আলেমদের মধ্য থেকে লোপ পায় এবং জনসাধারণ মেহরাব-মিম্বর থেকে নামাজ্ল-রোজা ক্রেকটি বিশেষ আনুষ্ঠানিক ইবাদতের ব্যাপারেই শুধু ইমামদের ইমামতী বা নেতৃত্ব পেলেও তাদের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পেটের সমস্যা, আবাসিক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে কোরআন-নির্দেশিত সমাধানের ইমামতি বা নেতৃত্ব থেকে তারা বঞ্চিত হয়, তখনই মানুষ ঐ সকল ব্যাপারে শূন্যতা পূরণের খেয়ালে বিদেশী ও বিজ্ঞাতীয় মতাদর্শের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের এই পথভ্রষ্টতার জন্যে মূলতঃ কারা দায়ী হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের সমাজ এই বিভান্তিরই শিকার।

সুপরিচিত লেখক ও সাংবাদিক মওলান। জুলফিকার আহমদ কিসমতী এই উপমহাদেশে যে সব মহান সংগ্রামী আলেম যথার্থ 'ওরাছাতুল আম্বিয়া' হিসাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে গোছেন এবং স্বাধীন ও শোষণহীন ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েমের জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে গোছেন, তাদের সংগ্রামী জীবনের বিশৃত সেই দিকটিকে সামনে তুলে ধরেছেন। এর ফলে সংক্ষিপ্তাকারে হলেও ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আমাদের সামনে আসলো। ইসলামী আন্দোলনের সাথে সক্রিয় সংশ্লিষ্টতার কারণে লেখক নিজেও ইসলামের সংগ্রামী ভাবধারার বিশ্বাসী। এ বইটির বিন্যাসে তার ছাপ সুস্পষ্ট। লেখকের এ বইটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এদেশের আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের আন্দোলন ও সংগ্রামকে তিনি মোগল পতন যুগে শাহ ওয়ালীউল্লাহর চিন্তাধারা থেকে নিয়ে দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকতার সঙ্গে পাঠক সমীপে তুলে ধরেছেন।

বইখানা সংক্ষিপ্ত হলেও একদিকে যেমন তা ঐতিহ্যবিশৃত এক শ্রেণীর ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিক ও আধুনিক শিক্ষিত যুবকের সামনে "আলেমরা এতদিন কোথায় ছিলেন?" —তার সন্ধান দেবে, তেমনি আজকের ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রামী তরুণ সমাজ, বিশেষ করে ওলামা ও মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে নিজেদের ঐতিহ্য চেতনায় করে তুলবে উজ্জীবিত। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখিত এ বইটির আমি কহল প্রচার কামনা করি।

-আবদৃগ মান্নান তালিব বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও সম্পাদক-মাসিক পৃথিবী ঢাকা ভাং ১/৭/৭০ইং

#### পৃথম সংস্কৃবশের মুখবন্ধ

একটি জাভির জীবনে অতীতের কীর্তি-কলাপ, লৌর্ববীর্ষ তার অর্থ্যতির পথে আলোর দিশারীরপে কাব্ধ করে। জাভির আত্ম-প্রতিষ্ঠার সাধনা ও সংগ্রামে অতীত দিনের স্মৃতি যোগায় প্রেরণা। নিজেদের সংগ্রামী অতীতকে চেনা ও জানার জন্য তাই জাতীয় জীবনে ইতিহাসের গুরুত্ব অপরিসীম। যে জাতি নিজ ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ, তাকে পদে পদেই হতে হয় পরাশ্রয়ী। বিজাতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাবধারার শিকারে পরিণত হয়ে ডোর-কাটা ঘৃড়ির মতোই মহাশূন্যে ঘ্রপাক খেতে হয় তাকে। উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলনের ইতিহাস এই ভূ-খজের মুসলমানদের একটি পৌরবময় সংগ্রামী ইতিহাস। তৎকালীন মুসলিম শিক্ষিত ব্যক্তি তথা আলেম সমাজই এ আন্দোলনের সূচনা করেন এবং পুরোভাগে খেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এককভাবে এর নেতৃত্ব দেন। তারপরও উপমহাদেশে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাতে সক্রিয়ভাবে তাঁরা জড়িত থাকেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এক শ্রেণীর পোক নানানভাবে আমাদের বংশধরদেরকে সেই গৌরবময় ইতিহাস থেকে অন্ধনরে রাখতে চায়।

উপমহাদেশের আজ্ঞাদী আন্দোলনে এই ভূ-খণ্ডের আলেম সমাজের কি ভূমিকা ছিল, এটা নিয়ে দেশ বিভাগের দীর্ঘ দিন পর কিছু লিখতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে যে, সতি্য কি ব্যাপারটি এমন যে, এ নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করে এটা প্রমাণ করতে হবে? কেননা যে বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় সৃস্পষ্ট, সেটি কাউকে দেখিয়ে দেওয়ায় জন্য হেজাক লাইটের ব্যাবস্থা করা বা কারুর চোখে আসুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার দরকার হয় না। কিছু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ভাই করতে হছে। ১৯৪৭ সালের পর খেকে আমাদের শাসকগোষ্ঠী বিশেষ করে পাক্ষিরানের কর্ণধারগণ দেশকে সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল দিক খেকে এমন চরম বিভ্রান্তির পথে নিয়ে গিয়েছেন, যার ফলে মুসলিম যুবকদের মনে একথা বদ্ধমূল থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় যে, অবিভক্ত ভারতের আলেমগণই ছিদেন উপমহাদেশের মুক্তি-আন্দোলনের পুরোধা, তাঁরাই প্রথমে মুসলমানদের যাবতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী করতে গিয়ে ইংরেজ শাসকদের হাতে অকথ্য জুলুম-নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেছিলেন, দ্বীপান্তরে হয়েছিলেন নির্বাসিত। তাঁরাই আঘাতের পর আঘাত খেয়েও সফলতার দুর্জয় আকাংখা নিয়ে ইংরেজদের

#### আজাদী আন্দোলনে-

বিরুদ্ধে বারংবার অন্ত্র ধারণ করেছিলেন। আর এমনিভাবে উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে অক্ষুন্ন রেখেছিলেন ইসলামী প্রেরণা, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিবোধ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালের মুল প্রক্রিক্রাকি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার কথা বিশৃত হয়ে যাওয়ার দেশের বিদ্ধা, সাক্রিক্তা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাংবাদিকতাপ্রচার মাধ্যম যাবতীয় বাহনের বদৌলতে এমন সব যুবকও সৃষ্টি হয়েছে, যারা আজ ক্ষেত্র বিশেষে স্পষ্টরূপে একথা বলতে ছিধা করে না যে, আলেম সমাজই আমাদের সর্বনাশের মূল-এ সমাজের জন্য আলেমদের কোন দান নেই। তথু তারাই নয়, যেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পউভূমি একমাত্র আলেমদের একক সংগ্রামে রচিত হয়েছিল, এমন কি এর সৃষ্টিতেও অন্যান্য জাতীয় নেতৃবন্দের সাথে যে সব আলেমের বিরাট অবদান রয়েছে, সেই দেশের শাসন-মসনদে সমাসীন বিলাস জীবন উপভোগকারী কোন কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে পর্যন্ত নির্লজ্জের মতো আলেমদের সমালোচনা করতে দেখা যায়। যদিও শত চিৎকার সত্ত্বেও জাতির নিঃস্বার্থ সেবক আলেমদের জীবন-মান উন্নত করার ব্যাপারে তাদের কোনোরূপ মাথা ঘামাতে দেখা যায়নি।

#### একটি ষড়যন্ত্ৰ

আজ প্রায় আড়াই যুগ পরেও [১৯৭০ইং] ঐ সকল সংগ্রামী আলেমের জীবনী সহ আমাদের জাতীয় ইতিহাস রচিত হতে পারলোনা কেনা হবে কিনা বলার উপায় নেই। কিন্তু আজ পর্যন্ত স্থাধীনতা আন্দোলনের অপ্রনায়ক ও এর পটভূমি রচনাকারী হিসাবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যপৃস্তকে ও পত্র-পত্রিকায় যে সকল ব্যক্তিত্বের জীবনালেখ্য খুটিনাটি বিষয় সহ বিস্তারিত আলোচিত হয়ে থাকে, তন্মধ্যে গুটি কয়েক আলেম ছাড়া অধিকাংশের ব্যাপারে সরকারী পর্যায়ে কেন উপযুক্ত বই-পৃস্তক রচিত ও ব্যাপকভাবে তাদের অবস্থা সম্পর্কে চর্চা হলো নাং এটা কি কোন ষড়যন্ত্রের কলং অবিভক্ত ভারতের নিগৃহীত ও নির্যাতিত মুসলমানদের মুক্তির-দিশারী এ সকল ওলামায়ে কেরামের সংগ্রামী জীবন আমাদের যুব-সমাজের সামনে যথাযথ বিদ্যমান থাকলে কিছুতেই আজ এ রূপ প্রশ্ন দেখা দিতে পারতো না, যার ফলে আলেম সমাজের একটি বিরাট অংশও আজ নিজেদের অপ্রপথিকদের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে বিশ্বৃত হতো না এবং এদেশ সম্পূর্ণরূপে নিছক বস্তুবাদী শিক্ষিতদের খপ্পরে পড়ে বর্তমানের ন্যায় সামাজিক ও রাজনৈতিক অশান্তি দেখা দিতনা। জাতিকেও আদর্শিক সংঘাতের সম্মুখীন হতে হতো না। স্বরণ রাখা দরকার যে, জাতির শ্রুদ্ধেয় পূর্বসুরীদের প্রতি এই অবজ্ঞত পারে।

#### আলেম সর্মাজের সংখামী ভূমিকা

সব চাইতে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, সুক্তি সংখ্যামের অগ্রনায়কদের মধ্যেও নিদেন পক্ষে যে কয়েকজন আলেমের নাম ভারত-বিভাগের পর বিশেষভাবে আলোচিত হতে দেখা গেছে, তাদের সম্পর্কে কলম ধরতেও আমাদের আধুনিক লেখকগণ তেমন উদারতার পরিচয় দিতে পারছেন না। উপমহাদেশে মুসলসানদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈন্ডিক, সাংস্কৃতিক সার্বিক স্বার্থরক্ষার জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রামী নেতা মরহুম মওলানা শাববীর আহমদ ওসমানী সম্পর্কেন্ডো কিছু লেখা হয় না বল্লেই চলে, এমনকি উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পৃথিকৃত শহীদে বালাকোট্ সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী ও তাঁর ত্যাগী সংগিসাধীদের সম্পর্কে লিখতে গিয়েও যেন তাদের কলম এণ্ডতে চায় না। তাঁব্রই শিষ্য বাংলার শহীদ তিতুমীর অর্থাৎ মওলানা হাজী নেছার আলী যে 'মওলানা' ছিলেন এবং তদানীস্তন কালের ইসলামী আন্দোলনের নেতা সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভীর আন্দোলনের একজন ত্যাগী মোজাহেদ ছিলেন, তাঁর এই পরিচয়টি দিতে তাঁরা কার্পণ্য দেখান। অথচ বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের এই আলেম নেতা বাংলার মুসলমানদের নিয়ে একমাত্র ইসলামের খাতিরে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইংরেজদের সঙ্গে বীরের ন্যায় সংখ্যাম করে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তাঁর সংখ্যামী জীবনকে আমাদের সামনে যেভাবে তুলে ধরা হয়, তাতে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ, আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী এ যুগের কোনো নেতার ছবিই ভেসে ওঠে। এথেকে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এদেশে এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা আমাদের আজাদী সংগ্রামের ইতিহাসকে বিকৃত করার একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র সক্রিয়। এই মহলটি ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধকে নষ্ট করার জন্যে যেভাবে অক্লান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছে, তেমনিভাবে ভবিষ্যুত বংশধর বিশেষ করে ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী যুবকবৃন্দ বিশেষ করে আলেম সমাজও যাতে ভার্দের সংখ্যামী পূর্বপুরুষদের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকে, সেই চেষ্টায় ভারা নিয়োজিত। অন্যথায় এর কি যুক্তি থাকতে পারে যে, এ পথের সামান্যতম দানও যাদের রয়েছে, তাদের জীবন কাহিনীও তারা যেখানে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় লিখতে পারেন, সেক্ষেত্রে উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলনের পটভূমি রচনাকারী ও মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী বিশিষ্ট আলেম নেতাগণ তাদের লেখায় স্থান পান নাঃ

এই লুকু চুরির মতলব যদি হয় ধর্মনিরপেক্ষতা চালু করা, এর খেসারত সুদূর ভবিষ্যতে একদিন নির্দ্ধেদেরকেতো দিতে হবেই- গোটা দেশবাসীকেও দিতে হবে।

সব চাইতে অধিক দুঃখন্জনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এপথের সর্বস্বীকৃত নেতাদেরকে আজ বিকৃতভাবে আধুনিক তরুণদের সামনে পেশ করার আত্মঘাতি

#### আজাদী আন্দোলনে-

প্রবন্ধতা দেখা যাছে। একথা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, পঞ্চালের দশকের টেক্সট বুক বোর্ডের একটি ইতিহাস পৃত্তকে উপমহাদেশের মুসলমানদের জাতীয় চেতনার উৎস সাইয়েদ আহ্মদ শহীদ বেরলভী সম্পর্কে এই নির্গছ্ঞ ও বিকৃত তথ্য পরিবেশন করা হয় যে, তিনি নাকি "সীমান্তবর্তী শিখদিগকে বিব্রুত রাখিয়া ইংরেজদের অধিকারকে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন।" ওধু তাই নয়, তাঁর মোজাহেদ বাহিনীর সদস্যগণ নাকি "পুটতরাক্ষ (দস্যুবৃত্তি) করে মুক্তিযোদ্ধাদের রসদ সংগ্রহ করিতেন।" এছাড়া তাঁর সংগঠন নাকি ছিলো— "শান্তিভঙ্গকারী দল।"এ থেকে কি এটাই প্রতীয়মান হয়না যে, পাকিন্তানী শাসক গোর্টির অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থায় শুরু থেকেই ইসলাম বিরোধী ইদুরেরা জেঁকে বসেছিল, যারা তলে তলে সুকৌশলে ইসলাম বিরোধী শিষ্য এ দেশে তৈরীতে নিয়োজিত ছিল।

উক্ত আন্দোলনে বাংলাদেশ থেকে যে সকল মুক্তিযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের নিয়ে আজ আমরা এতদিন যেখানে দলমত নির্বিশেষে সকলে গর্ব করে আসছি এবং এই গোটা বালাকোট আন্দোলনও এসব সংগ্রামী মোজাহেদের প্রেরণায় উদুদ্ধ হয়ে ৪৭-এর আজাদী আন্দোলন করেছি এবং এখনও যাবতীয় অন্যায় ও অক্ত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি, তাদের সম্পর্কে যদি দেশের অগণিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ লক্ষ ছাত্রকে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা দেয়া হয়, তাহলে একে শুধু নিজস্ব ইতিহাসই নয় দন্তুর মতো এদেশ ও জাতির বিরুদ্ধে গোষ্ঠী বিশেষের ষড়যন্ত্র বলা ছাড়া উপায় থাকে কিঃ

তথু তাই নয়, টেক্সট বুক বোর্ডের উক্ত পুস্তকটির অপর এক স্থানে ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদৃত মহামনীষী দার্শনিক ইমাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীকেও কটাক্ষ করতে বাদ দেয়া হয়নি। পুস্তকটিতে তাঁর সম্পর্কে এভাবে মন্তব্য করা হয় যে, "আহ্মদ শাহ্ আবদালীর দিল্লী আক্রমণের পিছনে তৎকালীন মুসলিম ধর্মীয় নেতা শাহ ওয়ালি-উল্লাহর আমন্ত্রশই কার্যত দায়ী। তিনি মারাঠা ও শিখ প্রাধান্য সহ্য করিতে পারিতেন না।" অথচ একথা ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই জানার কথা যে, গাজী আবদালী ঐ সময় মুসলমানদের জীবন মরণ সদ্ধিক্ষণে তাদেরকে শিখ-মারাঠাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যেই এসেছিলেন এবং ঐতিহাসিক পানিপথের সর্বশেষ যুদ্ধে মারাঠা শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদন্ত করে মুসলমানদেরকে বিজয়ের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। শাহ সাহেবের অভিপ্রায়ে যেই মুহুর্তে মোগল প্রশাসনের আয়ীরুলউমারা নজীবুদ্দৌলা আবদালীকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন, সে সময় শিখ-মারাঠাদের তরবারীর আঘাতে মুসলমানরা খান খান হচ্ছিল, তাদের জানমালের ছিলনা কোনো নিরাপন্তা। তাছাড়া

#### আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা

মহাপ্রাণ আহ্মদ শাহ আবদালী যে ক্ষুক্তার শিকা নিয়ে যে এ ডাকে সাড়া দেননি তার বড় প্রমান হলো, ফুক্তায়ের পরকাশই দিলীক শাসকদের হাতে তিনি ক্ষমতা হেড়ে দিয়ে স্বদেশ প্রভাবিদ ক্ষমতাহিদেন।

যা হোক, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম বিরোধী ছন্মবেশী মুন্টিকদের এ সব অতন্ত তংশরতা শক্ষা করেই দীর্ঘ দিন থেকে এ ব্যাপারে বিন্তারিত লেখার কথা চিন্তা করে আসেই। কিছু তার পূর্বেই সংক্ষিণ্ডাকারে উপমহাদেশের আলেমদের সম্পর্কে একখার্মা হোঁট বইরের মাধ্যমে তাদের সমাজের সামনে তুলে ধরার জন্যে কিছু সমাজ দরদী সুর্বাধীর শক্ষ থেকে তাগিদ আসে। বইখানা সংক্ষিপ্ত হলেও উপমহাদেশে ইসলামী কেন্দ্রেই থেকে ৪৭-এ স্বতন্ত মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা গর্মন্ত এতে আলেমদের তংশরতার একটি যোগসূত্র সুম্পষ্টরূপে পাঠক সমীপে ফুটে উঠবে। আশা করি, বালার মাজের বিশেষ করে নানান বিদ্রান্তির শিকারে নিপতিত এক শ্রেণীর হার্মার মনে আলেম সমাজের অতীত সংক্রোপ্ত বিদ্রান্তির অপস্কার্মন ঘটি বালির আলেম স্থত হয়ে দেশে করি বংশধরদের জীবনে রেখাপাত করে এবং বিদ্রান্তির বেড়াজার মুক্ত হয়ে দেশে করিটি জনকল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা ইসলামী আন্দোলনকে সাফল্য মণ্ডিত করতে শ্রেণিয়ে আসেন, তা হলে নিজের পরিশ্রম কিছুটা হলেও স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করিবা।

-A214

7.4



# विग्रिक्षारित बार्गनित वारीय

38 July

. \*\* . . <sub>. . . . .</sub> ~

# 🤛 প্রাক-ইংরেজ আমলের ভারত

আজাদী আন্দোপনের সূচনা সম্পর্কিত আলোচনায় স্বাভাবিক ভাবেই গোলামীর মুগ ও তার পটভূমি সম্পর্কে একটি জিজ্ঞাসা জাগে। এ জিজ্ঞাসার জবাব যুঁজতে গিরে ইতিহাস থেকে আমরা এটাই জানতে পারি বে, তাওহীদ, রেসালাত ও আবেরাজ-ভিক্তিক ইসলামী জীবনধারা থেকে বিচ্যুতির ফলে যেমন পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমানরা দুর্বল ও বিদেশী দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হয়েছিল, তেমনি হিমালয়ান উপমহাদেশেও তারা মোগলপতন যুগে প্রথমে শিখ-মারাঠা কর্তৃক বিপর্যন্ত ও পরে ইংরেজদের দাসত্বশৃত্থলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেবের পর থেকেই উপমহাদেশের মুসলমানদের শাসন ক্ষমতার পতনের সূচনা ঘটে। আওরঙ্গজেবের তিরোধানের পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যারা দিল্লীর মসনদে আসীক হরেছিকো, তাদের বেশীর ভাগই ছিলেন অবোগ্য ও দুর্বল শাসক। ধর্মীয়, চিন্তাগত, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বন্ধ্যাত্থ এবং পতন দেখা দিয়েছিলো তা রোধ করার মতো ক্ষমতা তাদের মোটেই ছিল না।" কেন্দ্রীয় সুরক্লারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকগণ নিজেদেরকে নামেমাত্র দিল্লীর অথীন বলে প্রকাশ করলেও কার্যতঃ এসব আঞ্চলিক শাসক স্বাধীন শাসনকর্তা হিসাবেই সংশ্রিষ্ট এলাকাসমূহ শাসন করতেন।

উপমহাদেশের মুসলিম শাসন ক্ষমতার এ দুর্বলতা লক্ষ্য করেই বণিক হিসাবে আগত ইংরেজরা এদেশের শাসক হবার স্বপ্ন দেখতে জব্ধ করে। পরিণামে, ঘরের ইদুরদের কারণে পলাশীযুদ্ধে ইংরেজদের হাতে মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটে। বাংলা, বিহার, উড়িয়ার শাসক নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে মুনাফিকদের ষড়যন্তে ইংরেজরা পরাজিত ও হত্যা করে। এভাবে ১৭৫৭ খৃষ্টান্দের যুদ্ধে বাংলা দখল করার মধ্য দিয়েই ইংরেজদের সেই স্বপুসাধ পূর্ণ হতে থাকলো। পলাশী যুদ্ধের পর দিল্লী কেন্দ্রকে লক্ষ্যন্তল স্থির করে তারা ধীরে ধীরে সম্মুশ্বৈ অগ্রসর হতে লাগলো। একের পর এক কেন্দ্র খেকে বিচ্ছিন্ন মুসলিম অমুসলিম শাসকদের স্বাধীন রাজ্যতলাকে বশ্যতা বীকারে বাধ্য করলো।

#### আজাদী আন্দোলনে-

১৭৯৯ খৃঃ শাহ্ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর চিন্তায় উদুদ্ধ এবং ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতাযুদ্ধে নিবেদিতপ্রাণ মহীশূরের বীর সুলতান টিপুকে ইংরেজরা পরাজিত ও হত্যা করলো। সর্বশেষে সম্রাট শাহ আলমকে জায়গীর হিসাবে লাল কেল্পা ছেড়ে দিয়ে ১৮০৫ খৃঃ দিল্লী হস্তগত করে ইংরেজন্ম সমুখ্য ক্লাক্তে ক্লিজেদের নিরঙ্কুণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করলো।

#### করেকটি জিজ্ঞাসা

ইতিহাসের কোন ঘটনাই সম্পর্কহীন নয়। কার্যকারণ পরস্পরার ফলেই ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্রপাত হয়। বস্তুতঃ এ কারণেই দেখা যায়, বাংলা পাক-ভারত উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলনের সাথে ১৭৫৭, ১৮৫৭ এবং ১৯৪৭ সালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পরস্পর ওতঃপ্রোভভাবে জড়িত। সম্রাট আলমগীর আন্দেশেরের প্রথম উত্তরাধিকারীদের যুগ খেকে এ জাতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দিনের পর দিন যেভাবে ক্রমাকনতির দিকে এগিয়ে যাছিল, ১৭৫৭ সালে পলাশীর বিয়োগান্ত ঘটনা তাদের জন্য প্রথম বাস্তব ও বেদনাদায়ক আঘাত হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলো। তার পরবর্তী কালে ১৮৫৭ ও ১৯৪৭ সালের ঘটনাঘ্য় ছিল উপমহাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণের বাস্তব ফলশ্রুতি।

কিন্তু এই পুনর্জাগরণ কার চিন্তার ফসল ছিলং উপমহাদেশে ইললারী রেনেসাঁর বীজ মুসলমানদের চিন্তা ও মগজে কে বপন করেনং হতোদাম পরাজিত মুসলির জাতি এ চেতনা ও অনুপ্রেরণা কোখেকে পেয়েছিলো, যদকন ১৮৫৭ সালে উপমহাদেশের নিরকুশ কমতার অধিকারী ইংরেজ রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে তারা অকাশ্যে রুখে দাঁড়িয়েছিলং তার পূর্বে ১৮৩১ সালে কোন্ অনুপ্রেরণা তাদের বালাকোটের রণাজনে ছুটে যেতে পাগল করে তুলেছিলো এবং কোন্ যাদুপ্রেরণা এই রণক্রান্ত ভগ্নহদয়ের মুসলমানদেরকে পুনরায় বলবীর্য ও শক্তি-সাহসে উজ্জীবিত করে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালের শেষ বিজরের আগ পর্যন্ত সংগ্রামে অটল রেখেছিলোং –এ সব বিষয় আজ ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা ও ত্রুল সমাজের কাছে তুলে ধরার সময় এসেছে। সময় এসেছে অবিজন্ত ভারতকে ছিবভিত করে মুসলমানরা কোন্ দুয়খে উপমহাদেশে নিজেদের জন্যে সভন্ত রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বাধ্য হয়েছিল। যার একাংশ পরে স্বাধীন বাংলাদেশ রূপে গঠিত হয়। এজন্যে সৃষ্ট আন্দোলনের স্ক্রিক পটভূমি জাতির সামনে যথায়থজাবে তুলে ধরা এবং এরই আলোকে সেই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে প্রান্তি সৃষ্টিকারীদের ষড়যন্ত ফাঁস করা একান্ত প্রয়োজন।

#### অলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা

# অবিভক্ত ভারতের সর্বত্র নিরাশার কালছায়া নেমে এলো ঃ আলোমগণই আজাদী আন্দোলনে এগিয়ে এলেন

কোনো সকলতাই ত্যাগ, শ্রমসাধনা ও সংখ্যাম ছাড়া আসে না। বিশেষ করে জাতীয় জীবনের সফলতার ক্ষেত্রেতো কোনো অবস্থাতেই নয়। তেমনিভাবে ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত উপমহাদেশের আজাদীও বিচ্ছিন্ন কোনো আন্দোলনের ফলে আসেনি। তার পেছনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ ত্যাগ ও রক্তাক্ত সংখ্যামের ইতিহাস। সেই ভ্যাগ-সংখ্যামই ধীরে ধীরে গোটা অবিভক্ত ভারতের আজাদীর পথকে প্রশস্ত করেছিলো। আর পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে বে, সেই সংখ্যামের পুরোভাগে ছিলেন ভংকালীন মুসলিম সমাজের শিক্ষিত নেতৃবৃদ্দ আলেম সমাজই।

১৮০৫ খৃটাদে ইংরেজরা দিল্লীর শাসক সম্রাট শাহ আলমকে লাল-কৈলা, এলাহাবাদ ও গাজীপুরের জায়গীর ছেড়ে দেয়। কিছু উপমহাদেশে মুসলিম শাসন ক্ষমতার শেষবিন্দৃটি পর্যন্ত মুছে দেয়ার পূর্বেই ইংরেজগণ সমগ্র ভারতে নির্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। সারা দেশে আলেম ও গায়ের আলেম সুধী সমাজের মধ্যে 'প্রকাশ্যে এ ঘোষণা দেয়ার সাহস এমন কারও ছিল লা বে, দিলেশীর শাসনাধীন ভারত হচ্ছে 'দারুল হরব' যেখানে জেহাদ করা প্রতিটি খাঁটি মুসলমানের কর্তব্য। সর্বত্র নৈরাশ্যের কাল ছায়া ঘনীভূত হয়ে এসেছিলো। কিংক ব্যাবিমূদ হয়ে পড়েছিলেন সকল শ্রেণীর মুসলমান। ইংরেজগণ উপমুদ্ধালেশে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে দৃঢ়তর করার জন্য এবং পান্টাত্য শিক্ষা- সভ্যতা, ধ্যান-ধারণা, কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রসার দান ও এদেশের এতিহ্যবাহী শাসকজাতি মুসলমানদেরকে পান্চাত্যমুখী ও হীনমনা করে গড়ে ভোলার জন্যে গভীর পরিকল্পনার নিয়োজিত ছিলো। তারা অমুসলিম এবং মুসলমানদের খেকেও কিছু সংখ্যক লোককে ইতিমধ্যেই হাত করে নিয়েছিল। মুসলমান জাতির জন্যে ঐ সময়টি ছিল এক কঠিন পরীক্ষার।

# মওলানা শাহ আৰদুল আজীজের বিপ্লবী ফতওরা

ঠিক এ সমরই 'ওরালিউল্লাহ আন্দোলনে'র প্রধান নেতা ও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ আবদুল আজীজ দেহলতী এক বিপ্লবী ফতওয়া প্রচার করে এই ইতোদ্যম জাতিকে পথের সন্ধান দেন এবং তাদেরকে ইসলামের জ্বেহাদী প্রেরণার উন্নুদ্ধ হবার আহবান জানান। শাহ আবদুল আজীজ তাঁর পিতা মহামনীষী ও ইসলামী রেনেসাঁর উদগাতা

#### वाकामी वास्मानत-

হ্যরত শাহ ওয়ালী-উল্লাহ দেহলভীর তিরোধানের পর (১৭৬৭ খৃঃ) থেকে দিল্লীর রহিমিয়া ইনলামী বিশ্ববিদ্যালয়কৈ কেন্দ্র করে ওরালীর্ডলাহ চিন্তাধারার প্রচার, জনসংগঠন প্রভৃতির মাধ্যমে "তারদীরে মুহাম্মদী" নামে ইসলামী পুনর্জাগরণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এই নির্ভীক ষোজাহিদ ঘ্যর্থহীন কর্চে ফতোয়ার মাধ্যমে ঘোষণা করলেন যে.—

"এখানে (ভারতে) অবাধে পৃষ্টান অফিসারদের শাসন চলছে, আর তাদের শাসন চলার অর্থই হলো, - ভারা দেশরকা, জননিয়ন্ত্রণ বিধি, রাজস্ব, খেরাজ, ট্যাব্র, ওশর, ব্যবসায়পণ্য, চোর-ডাকাত-দমনবিধি, মোকদ্দমার বিচার, অপরাধমূলক সাজা -**প্রভৃতিতে (বেমন** সিভিন, **ফৌজ, পুলিন বিভাগ, দীওরানী ও ফৌজদারী,** কাউমস ডিউটি ইভ্যাদিতে) নিরক্কশ ক্ষমভার অধিকারী। এ সকল ব্যাপারে ভারভীয়দের কোনই অধিকার নেই। অবশ্য এটা ঠিক যে, জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ, আজান, গরু জবাই- এসব ক্ষেত্রে ইসলামের কভিপন্ন বিধানে তারা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে না। কিন্তু এওলোতো হচ্ছে শাখা-প্রশাখা; যে সব বিষয় উল্লিখিত বিষয়সমূহ এবং স্বার্থীনতার মূল (যেমন- মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার) তার প্রতিয়কটিই ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং পদদলিত করা হয়েছে। মসঞ্জিদসমূহ বেপরোক্রাভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে, জনগণের নাগরিক স্বাধীনতা খত্তম করে দেয়া হরেছে। এমন কি মুসলমান হোক কি হিন্দু-পাস-পোট ও পারমিট ব্যতীত কাউকে শহরে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হলে না। সাধারণ প্রবাসী ও ব্যবসায়ীদেরকে শহরে আসা-যাওয়ার অনুমতি দানও দেশের স্বার্থে কিংবা জনগনের নাগরিক ভুঞ্জিক্সারের ভিত্তিতে না দিয়ে নিজেদের স্বার্থেই দেওয়া হচ্ছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন সুভাউন-মুলক, বেলায়েতী বেগম প্রমুখ ইংরেজদের অনুমতি ছাড়া বাইর থেকে প্রবেশ করিতে পার্নছেন না। দিল্লী থেকে কলকাতা পর্যন্ত তাদেরই আমর্শদারী চলছে। অবশ্য হারদ্রাবাদ, পক্ষেন ও রামপুরের শাসনকর্তাগণ ইংরেজদের আনুগত্য স্বীকার করে নেজায় সক্রসরি নাছারাদের অহিন সেখানে চালু নেই। কিন্তু এতেও গোটা দেশের উপরই 'দারুল হরবের-ই হুকুম কর্ডায়।" –ফতওয়ায়ে আজীল্পী (ফারসী), ১৭ পুঃ মুজতাবীয়া প্রেস।

এ ভাবে শাহ্ আবদুল আজীজ দেহ্লভী অন্য একটি ফভওয়ার মাধ্যমে ভারতকে দারুল হরব' শোকুল শাকুল বিলে বেকিল করেন। ফভওয়ার ভাষায় 'দারুল হরব' পরিভাষা ব্যবহারের মূল লক্ষ্য ছিলো রাজনৈতিক ও স্বাধীন সংগ্রামের আলো প্রজ্জ্বলিত করা। যার সার্মর্ম দাঁড়ায় এই যে,— "আইন রচনার যাবতীয় ক্ষমতা বৃষ্টানদের হাতে, ভারা ধর্মীয় মূল্যবোধকে হরণ করেছে। কাজেই প্রতিটি দেশপ্রেমিকের কর্তব্য হলো বিদেশী ইংরেজ শক্তির বিশেজে এখন থেকে নানানভাবে সংগ্রাম করা এবং লক্ষ্য অর্জনের আগ পর্যন্ত এই সংগ্রাম অব্যাহত রাখা।"

# আলেম সমাজের সংখামী ভূমিকা

#### ইংরেজ বিরোধী ফতওয়ার প্রতিক্রিয়া

সাধারণ মুসলমানগণ এবাবত ইংরেজনের ক্ষমতা ও প্রতাশের সামনে নিজেনেরক অসহার মনে করতেন এবং বানা বিষাবন্দ্রে নিজ জিলেন। এ কভজরা প্রকাশের পরই মুসলমানরা কর্মনীতি নির্ধারকের পর বুঁজে পার। শাহ্ব আবদুদ্দ আজীজ দেহ্লভীর আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কর্মী ও তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রবৃদ্দের ঘারা উপমহাদেশের সকল শ্রেণীর মুসলমানের নিক্ষি গ্রহ বিশ্বী কিভারার বালী প্রচারিত হয়। আর এমনিভাবে মুসলমানের মনে ক্রমে ক্রমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জ্বিহাদী ভাব জাগত হতে থাকে।

পরবর্তীকালে দেখা যায়, শাহ্ আবদুল আক্রিজেরই শিষ্য সাইরেদ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে এবং তাঁর জামাতা মওলানা আবদুল হাই ও প্রাতৃত্ব্য মওলানা ইসমাইল শহীদের সেনাপতিত্বে (আনুঃ ১৮১৭ বৃঃ) বিরটি মোজাহেদ বাহিনী গঠিত হয়। এই মোজাহেদ বাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য ছিলো বাটি ইনলামী রাট্র ইতিটা করা এবং তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী (শিষ্ঠ ইনরেজ) দের বিরুদ্ধে জেরাল করা । তাঁরা এ উল্লেখ্য পূর্ব-ভারত কিংবা দক্ষিণ অথকা উল্লেখারেতে কোন স্থানকে নিরাপদ ব্যবন না করে অবহন্দের উল্লেখ্য প্রতিকা করা আক্রেল্ডের কেন্দ্র ভিতর পশ্চিম সীমান্তবর্তী অথকে পেশোরার-কান্দ্রীর একাকায় নিজেদের কেন্দ্র স্থানকের সিদ্ধান্ত কেন। তাঁদের এ আক্রেশ্যন ও স্থানে উপন্যহাদেশের পূর্ব সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহ, (কুমিল্লা, চট্ট্রমাম, নোরাখালী, মোমেনশাহ্ প্রভৃতি) থেকেও মুসলমানরা যোগদান করেছিল।

# বাংলাদেশে সাড়া জাগলো

লাহ্ আবদুল আজীজের এই ইসলামী আন্মেলন ও উক্ত ফত্ররার প্রভাবে বাংলাদেশেও বিপুল সাড়া জেগেছিলো। যার ফলে ১৮১৮ খুইান্দে এখানে কুরিদপুরের হাজী শরীয়তুরাহর নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলনের নামে এক শক্তিশালী ইসলামী আন্দোলন গড়ে ওঠে। তার সামান্য কিছুদিন পরেই মোজাহেদ আন্দোলনের সুক্তে জড়িত বাংলার মওলানা তীতুমীর (হাজী সাইয়েদ নেসার আলী) ও তার সদীয়া এখানে বছ স্থানে ইংরেজদের সংক্তে সংঘর্ষে লিও হন। মওলানা তিতুমীর ছিলেন শহদে বালাকোট' সাইয়েদ আহমদ শহীদের একনিষ্ঠ শিষ্য। তিনি ১৮৩১ খৃঃ সাইয়েদ সাহেব যে সালে বালাকোটে শাহাদাত বরণ করেন ঐ সালেই ইংরেজ দোসরদের কর্মের জেহাদে শহীদ হন।

ফরায়েজী আন্দোলনের শেষের দিকে মওলানা কার্য্রামত আলী জৈনপুরীও সাইরেদ আহ্মহ শহীদের শিষ্য হিসাবে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আদর্শ প্রচারে বিরাট কাজ করেন। বাংলা দেশে মুসলমানদের জীবন থেকে হিন্দুয়ানী তথা বিজ্ঞাতীর শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব দ্রীকরণ ও এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচারের

#### वाकामी वात्मामत-

ব্যাপারে মওলানা কারামত আলী জৈনপুরীর অসামান্য দান চিরশ্বরণীয় হয়ে থাকবে। মূলভক্ত এ কারণেই এখনও বাংলার প্রতিটি মানুষ "হাদিয়ে বাঙ্গাল" মওলানা কারামত আলী জৈনপুরীকে অতি ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে শ্বরণ করে।

## সাইয়েদ আহ্মদ বেরলভীর আস্থোলন

মোহাজেদ বাহিনীর নেতা সাইরেদ আহমদ শহীদ জেহাদের উদ্দেশ্যে আধ্যান্থিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে তাঁর শত শত কর্মীকে নিয়ে ১৮১৯ খৃষ্টাদে পবিত্র হচ্ছ পালনের লক্ষ্যে মকা শরীফ গমন করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাদে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। সদেশে কিরে তিনি ইসলামী আন্দোলনকে লক্ষ্যে পৌছাবার জন্যে জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তাঁর দলের প্রতিটি মোজাহিদকে তিনি ইসলামের সোনালী যুগের আন্দোলনের কর্মী সাহাবীদের আদর্শে গঠন করতে চেষ্টা করেল। ভাদের রাত্রদিনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো ভোরে প্রচারকার্য, দিবা ভাগে দৈনিক কঠোর পরিশ্রম, রাক্রির একাংশে তাহাজ্বুদ ও ইবাদতে জাগরণ—এসব ছিলো এই খোলাভভদের দৈনন্দিন সাধারণ কর্মসূচী। ইসলামের খাটি গণতান্ত্রিক নিয়মে ভারা মসজ্বিদ চত্বের মেকের সকলে সম্বিলিতভাবে খানাশিনা করেতেন।

প্রকৃতি পর্বে সাইয়েদ সাহেব দেশের প্রভাবশালী মুসলমানদের সাথেও বোগাবোগ করেন। নবাব সোলায়মান জা'কে লিখিত তাঁর একটি পত্র পাওয়া যায়। ঐ পত্র থেকে তাঁর আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য পরিকৃটি হয়ে ওঠে। পত্রটি ইলো— "আমাদের দুর্ভাগ্য, হিন্দুস্থান কিছুকাল হয় খৃষ্টানদের লাসনে এসেছে এবং তারা মুসলমানদের উপর ব্যাপকভাবে জুলুম নিপীড়ন তরু করেছে। বেদআ'তে দেশ ছেয়ে পেছে এবং ইসলামী আচার-আচরণ ও চালচলন প্রায় উঠে যাকে। এসব দেখে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। আমি জেহাদ অথবা হিজরত করতে মনস্থির করেছি।"

# মাইক্লে আহ্মদের নেড়ত্বে মুক্তি সেনারা এগিরে চল্লো

সাইয়েদ আহমদ বেরপভী বেশ হৃদয়ঙ্গম করছিলেন এবং বারবার প্রচার করছিলেন যে, প্রকৃত মুসলিম সমাজ সংগঠন করতে হলে শক্তি ও রাজ্য প্রতিষ্ঠার দরকার। তিনি এই উদ্দেশ্যে সীমান্তে কাজ তক্ত করেন যে, আন্দোলনের কেন্দ্র স্থাপন করতে হলে শক্ত থেকে দূরে একটি স্থাধীন এলাকার দরকার। তাছাড়া তিনি ভেবেছিলেন, সীমান্তের যুদ্ধপ্রিয় গোক্তলো তাঁর সহায়ক হবে।

এভাবে অবিভক্ত ভারতের সর্বত্র জেহাদের প্রস্তৃতি ও প্রচারণা শেষ করে সাইয়েদ

## তাদেম সমাজের সংঘামী ভূমিকা

আহমদ ১৮২৬ খৃটাব্দে রায়বেরিলী ত্যাগ করেন। সাইরেদ সাহেবের সঙ্গে এ সময় মোজাহিদের সংখ্যা ছিলো ১২ হাজার; অল্প দিনের মধ্যেই তা এক লক্ষে উন্নীত হয়। তারা গজনী কার্ল ও শেলোরারের পথে নগুলেরায় হাজির হলে পর শিখদের সাথে সংঘর্ষ বাধে। উল্লেখ্য, শিখদা এ সময় রবজিৎ সিংহের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে আধিপত্য বিস্তার করে মুসলমানদের উপর অকথ্য জুলুম অত্যাচার চালাজ্জিল। এ অত্যাচারের পেছনে ইংরেজদেরও উজানি ছিলো। যা হোক, উক্ত সংঘর্ষে মাত্র ৯ শত মোজাহিদের সাথে বিপুল সংখ্যক শিখ সৈন্য পরাজয় বরণ করলো। সারা সীমান্ত প্রদেশ মুজাহিদদের প্রশংসা মুখর হয়ে উঠলো। কিছুদিন পর শের সিংহ ও জনৈক ফরাসী জেনারেলের অধীন প্রায় তিরিশ হাজার শিখ সৈন্য পুনরায় মুজাহিদদের মোকাবেলা করতে আসে। কিছু মুজাহিদ বাহিনী এগিয়ে আসলে শিখরা পনজ্ঞতারে পিছু হটে যায় এবং সেখান থেকে খন্ডযুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। মুজাহিদদের এই বিরাট সাফল্য জর্নগণের উপর মন্তবত প্রভাব বিস্তার করে।

#### পেশোরার অধিকার

পেশোয়ারবাসী সাইয়েদ আহমদকে সামপ্রিকভাবে শিখদের উপর হামলা করতে আহ্বান জানায়। ঐ সময় গরহিমাজির দশ হাজার যুদ্ধপ্রিয় লোক সয়ওয়ায় জার অবীন সাইয়েদ সাহেয়কে ইমাম হিসাবে প্রহণ করে। মোজাহিদদের সংখ্যা তখন সর্বমোট এক লক্ষে উপনীত হয়। এদিকে রণজিং সিংহ কভিপন্ন মুসলিম সয়দায়কে হাত করার জন্যে মুক্ত হতে অর্থ বিলি শুরু করারে এবং আরো নানাভাবে তাদের প্রশুদ্ধ করার চেটা চালালো। শেষ পর্যন্ত মোজাহিদ বাহিনীকে তিনটি শক্তির মোকাবেলা করতে হলো—শিখ, পেশোয়ারের বিশ্বাসঘাতক সর্দারকৃত্ব এবং খুবী বা। বালাকোটের লড়াইর আগ পর্যন্ত শিখদের সাথে কয়েকটি সংঘর্ষেই সাইয়েদ আহমদকে লিও হতে হয়। প্রায়্র সবগুলাতেই শিখরা মুজাহিদদের হাতে পরাজিত হয়। সাইয়েদ সাহেবের এক গ্রাম বিত্ত জানা যায় য়ে, শেষ পর্যায়ে মোজাহিদদের সংখ্যা ও লক্ষে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। সাইয়েদ সাহেব ও তাঁর বাহিনী, রণজিং সিংহের সুশিক্ষিত খালসা বাহিনীকে পরাজিত করে পেশোয়ার অধিকার করে নেন (১৮৩০ খৃঃ)।

## ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

অতঃপর তিনি কাশ্মীরে প্রধান ঘাটি স্থাপন করতে ইচ্ছা করেন। কিছু আবের পায়েন্দা বা বাধা দিতে চেষ্টা করলে মোজাহিদ বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ শাহ ইসামাইল আঘ অধিকার করেন এবং সেখানে প্রধান ঘাটি স্থাপন করেন। আঘ থেকে মর্দান পর্যন্ত বিশাল এলাকায় তাঁর অধিকার স্বীকৃত হলো। সাইয়েদ আহমদ সেখানে ইসলামী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করলেন। তিনি অধিকৃত এলাকায় মওলানা সাইয়েদ

# षाष्ट्रामी पात्मागत-

মযহার আলীকে কাজী (বিচারক) নিযুক্ত করলেন এবং প্রশাসনিক দায়িত্তার অর্পণ করলেন কাবুলের আমীর দোক মুহান্দদের ভাতা সুলতান মুহান্দদের উপর।

# ইংরেজ ও বিশ্বাসঘাতকদের যড়যন্ত্রঃ শাহাদাতে বালাকোট

নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে সাইয়েদ আহুমদ পরবর্তী পর্যায়ে ইংরেজ কবলিত সাবেক 'দারুল ইসলাম ভারত' পুনরুবারের জন্যে আরও অধিক শক্তি সঞ্চয় করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন, কিছু অপর দিকেও যুদ্ধে পরাজিত রণজিৎ সিংহ প্রতিশোধ গ্রহণে তৈরী হচ্ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ব্রনজিৎ শঠতার আশ্রয় নিলেন। অর্থের লোভ দে**ি**য়ে সীমান্তের পাঠান ও উপজাতীয়দেরকে সাইয়েদ আহ্মদের দলছাড়া করার ছুন্যে উত্তে পড়ে লাগলেন। সাইয়েদ আহমদ ছিলেন কুসংস্কার-বিরোধী। ফলে এ সব পাঠান ও উপজাতীয় লোকদের কেউ কেউ অর্থ লোতে বা কুসুকোর বশতঃ অকপটে এ আন্দোলনকে গ্রহণ করতে পারেনি। অপর দিকে ইংরেজরাও এই উদীয়মান শুক্তি সম্পর্কে ছিলো শঙ্কিত। তারা ঐ সময় ভারতের ঐ অঞ্চল নির্যে তত মাধা না ঘামালেও শিখদের ঘারা মূজাহিদদের নিশ্চিক্ত করতে বড়রব্রে লিঙ ছিল। মোজাহিদ বাহিনী এবার বিমুখী বড়বল্লের সমুখীন হয়ে পড়লোৰ উপলাড়ীয় অনেক পাঠান সরদার শিখদের অর্থলোভ সম্বরণ করতে জা পেরে সহিরেদ জাহমদের দল ত্যাগ করলো। অপরদিকে উপজাতীয়দৈর জনেকে সাইয়েদ আহমর্দের কুসংকার বিরোধী কাজে তাঁর প্রতি অহেতুক অশান্ত হরে পুরুষ্টে । ভারা বেসব বেদ্যাত কার্চে লিও ছিল, মোজাহিদ क्षणा त्र महत्त्व विक्रकाञ्चन क्षत्रक्त । किंतु लाएक मध्यामी महिराम वाश्मम হতোধন সা হলে নাম ক্ল'লড়োর জীয়াকে সমুদ্রত রাবছে গৃঢ়- সংকর নিয়ে কাজ कर्तार वीक्टनन । वृत्रनविद्याद समिकार निर्द्यन विकास न्तर विकास नागरनम । चानरकत मर्छ स्मिन्न गर्ड कानरवर महिरद्रम मार्ट्स्ट्र वे मनद व खरक কিতে থাকা সকত ছিল। কিছু ভিনি অন্যায়ের সাথে আপোষ নাকরে নিজের কাজ করেই যান। অভঃপর বিশ্বাস খাজ্মরাসহ প্রতিপক্ষ বাহিনী শক্তিশালী হতে উঠে। ভাতেও তিনি জীত না হয়ে জেয়ানে নাঁশিয়ে পড়গেন। বাৰাজোট নামক স্থানে নিখদের ললে তাঁর ক্ষান্ত সূদ্ধ হয়। এ কুন্ধে খুবি খা নামক এক পাঠানের বিধানঘাতকতায় সাইয়েদ আহমদ বেরদতী ও মধলানা শাহ্ ইসমা**ইন দেহলতী** শাহাদাভ বরণ করেন। -(350) 48)

# আদেম সমাজের সংখামী ভূমিকা বালাকোটের মুক্তিবোদ্ধারা দুমে যাননি

# মওলানা বেলায়েত আলী ও মওলানা এনায়েত আলীর আন্দোলন

বালাকেট্র ক্রম্ম মোজাহিদ বাহিনীর নেতৃবৃদ্ধের শাহাদাত বরণের পর তাঁদের অনেকেই নীমাজের ইম্প্রালিডানের সিন্তানার (আজানা-শিবির) সাইরেদ সাহেবের বিশ্বস্ত খলীফানের নেজুছে সমবেত হন। উর্ফ্রেখ্য দে, সাইরেদ্ধ সাহেবে জার শাহাদাজের পূর্বে নিজেই বালাকেটির রণাসণ থেকে তার বিশিষ্ট খলীকা সভলানা বেলায়েজ আলী আজীমাবাদীকে ভারতের অভ্যন্তরে আন্দোলনের উপকরণ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকতে পার্টিরেছিলেন। বালাকোটের মর্মান্তিক খবর প্রান্তির সময় মঙলানা বেলায়েজ আলী ছিলেন কার্ম্বারাদে। এ ছাড়া ঐ সময় সাইয়েদ সাহেবের অপর যে একজন বিশিষ্ট খলীকা ছিলেন, ভিনি হলেন মঙলানা মুহাম্বদ আলী। তিনি বালাকোট ঘটনার সময় মোজাহেদ রিক্টিইরের কাজে নিয়োজিত ছিলেন মান্তাজে। আজানী সংগ্রামের মহা নায়কের শাহাদাজের খবরে সাময়িক ভাবে তাঁরা বাশায় ভারাক্রান্ত হলেও হতোদ্বম হননি।

িত্ৰ ঘটনার লক্ষ্ণ মন্ত্রনানা বেলায়েত আলী ভাষলীগ ও জেহাদের নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। তাঁর ছোট ভাই মওলানা এনায়েত আলীকে বাংলা দেশে পাঠান। মওলানা জয়নুল আবেদীন ও মঙ্লানা মুহামদ আলী হায়দ্রাবাদে কাঁজ করে যান। এ ভাবে অন্যান্য সমান্ত 🗝 বন্ধ-বাদ্ধবদেরকে তিনি ভারতের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন। শ্বভানা রেলায়েক আলী পাট্নায় দু'বছর অবস্থানের পর অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে योगायाम् बार्कालया मका नदीक भमन करतन । राम्पाल रख्य ममाधा करत देशामन, নজ্দ, আসীক্,আসকাভ, হাজরামাউত প্রভৃতি রাজ্য সকর করে প্রায় দু'বছর পর ক্ষকাতার ক্ষিয়ে আসেন এবং বাংলাদেশ সফর করে ছোট ভাই মওলানা এনায়েত আলীকে সাথে করে পাটনা চলে যান। বিদেশ সকর প্রত্যাগত মওলানা বেলায়েত আদী বিভীয় বার ভেইাদের প্রভৃতি গ্রহণ করেন। তিনি মওলানা এনারেত আলীকে বাংলার পরিবর্তে ইরাপিডানের সিভানায় প্রেরণ করেন। মওলানা এনায়েত শিখ প্রধান গোলাব সিংহের সংক্রে যুদ্ধে লিও হন। এ যুদ্ধ তিন বছর কাল স্থায়ী থাকে। এ দিকে মওলানা বেলারেড আলী তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাডা মওলানা ফরহাত হোসাইনকে পাটনাস্থ কেন্দ্রে কিজের ফুলাভিবিক্ত করে তিনি মওলানা ফাইয়াজ আলী, মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী, মঙ্গানা আৰুবৰ আলী প্ৰমুখকে নিষে বালাকেটে যুদ্ধরত মঙ্গানা এনাক্ষেত আলীর সঙ্গে নিয়ে মিলিভ হন। মওশানা ব্লেনারেড আলী সেখানে গিয়ে পৌছুলে তাঁকেই আমীর নিযুক্ত করে ইংরেজ দোসরসের বিরুদ্ধে জেহাদ চলতে থাকে। তাঁর নেতৃত্বাধীনও দীর্ঘ দেড় বছর বালাকোট কেন্দ্রিক জেহাদ চলে এবং বহু এলাকা বিজ্ঞিত হয়।

#### ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপ

এ অবস্থা দেখে ইংরেজ সরকার প্রমান্ত তনল বে, শিখদেরকে পরাজিত করেই মোজাহিদগণ তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিগু হবে। তাই শিখদের সাথে পূর্বে সম্পাদিত এক সামরিক চুক্তির স্থুতা ধরে ইংরেজরা মওলানা বেলায়েত আলীকে এক নোটদের মাধ্যমে জানিয়ে দিল বে, শিখ প্রধান গোলাব সিংহের সঞ্জ যুদ্ধ করাকে ইংরেজ সরকার তাদের সঙ্গেই যুদ্ধ বলে বিবেচনা করে। এর করেক দিন পরেই ইংরেজ সরকার মোজাহিদদের বিরুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনী প্রেরণ করে এবই তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। ইংরেজসণ মোজাহিদ বাহিনীর বড় পৃষ্ঠপোষক সীমান্তের সাইরেদ জামেন শাহ্ ও অন্যান্য স্থানীয় বিশিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিকে অর্থলোক্ত দেখিয়ে ও নানান কৌশলে হাত করে তাদের :ঐক্যে ফাটল ধরায়। এতে নানান চক্রান্তের শিকার হয়ে মুজাহিদরা দুর্বল হরে পড়ে এবং আর্থিক উপকরণ সরববরাহ ও জটিল হয়ে দাঁড়ায়। মুজাহিদদের শক্তি ও অনুকৃল পরিবেশ নম্ভ হয়। পরিশেষে এক পর্বারে মোজাহিদদের গ্রেফতার করা হয় এবং মুজাহিদ নেতা মঙলানা বেলায়েত আলীকে পাটনায় এনে দুবছর বন্দী করে রাখা হয়। মঙলানা এনায়েত আলী পুনরায় বাংলাদেশে তাবলীগ ও সাংগঠনিক কাজে চলে আনসন। সামরিকজ্ঞাবে একশো মুজাহিদ সোয়াতে আত্মগোপন করে থেকে যান।

#### পুনরায় জেহাদ

দু'বছর পর ছাড়া পেয়ে মওলানা বেলায়েত আলী পুনরায় বহু কট্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে ব্রাতা মওলানা এনায়েত আলী ও অন্যান্য অনুগামী মোজাহিদদের নিরে আবার ইরাগিতানের সিন্তানায় গিয়ে পৌছেন। সাইয়েদ আকবর শাহ্ ও অস্যান্য মোজাহিদ তাদের বিপুল সর্বধনা জ্ঞাপন করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান খেকেও মোজাহিদ্দাণ এবানে আসতে তরু করেন। মওলানা এনায়েত আলীর সেনাপতিত্বে ইংরেজ তাবেদার আবের শাসনকর্তার সঙ্গে পুনয়ায় জিহাদ তরু হয়। ঐ সময়ই (১২৬৯ হিঃ) মওলানা বেলায়েত আলীর ইন্তেকাল হয় এবং তাঁর স্থানে মওলানা এনায়েত আলী আমীর নিযুক্ত হন। কিছু তীব্র প্রতিকৃশতা সৃষ্টি হওয়ায় সীমান্ত এলাকায় মুকাহিদদের জ্বেহাদী তৎপরতা শেষের দিকে বন্ধ হয়ে গেলেও মুজাহিদ সংগঠনটি বহাল থেকে যায়।

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের সময় বৃটিশ ভারতের বাইরে সীমান্তের ইয়াগিন্তানে মোজাহিদদের নেতৃত্ব ছিল মওলানা এনায়েত আলীর হাতে এবং ভারতের অভ্যন্তরে এ বিপ্লবের মূল নেতৃত্ব দেন ভারতন্ত মোজাহিদ নেতা মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী। মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী ঐ সময় পাটনান্ত মোজাহিদ কেন্দ্র থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে জেহাদের আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর পরোক্ষ নেতৃত্বেই গোটা ভারতের অভ্যন্তরে মোজাহিদদের আন্দোলনে ৫৭-র বিপ্লব শ্রুচন্তরূপ ধারণ করে।

#### আলেম সমাজের সংখামী ভূমিকা

১৮৫৮ খৃঃ মঙ্গানা এনায়েত আলীর ইন্তেকালের পর সীমান্তে জেহাদরত মোজাহিদদের নেতৃত্ব দেন যথাক্রমে মঙ্গানা আবদুরাহ, মঙ্গানা আবদুর করীম (১৯১৫ খৃঃ ক্বেরারী) ও মঙ্গানা নেয়ামতুরাহ। উল্লেখ্য যে, মঙ্গানা আবদুর করীম পর্যস্তই মঙ্গানা এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলীর প্রত্যক্ক ট্রেনিং প্রাপ্ত মোজাহিদদের যুগ ছিল। মঙ্গানা নেয়ামতুরা ১৯১৫ খৃঃ ক্বের্রারী মাসে আব্দোলনের আমীর বা নেতা নিযুক্ত হন। অনেকের মতে ভিনিই ছিলেন মোজাহিদ আব্দোলনের শেষ আমীর। ভারত বিভাগ পর্যন্ত মোজাহিদদের এ আব্দোলন টিকে ছিল। তবে উপমহাদেশ স্বাধীন হবার পর এ আব্দোলনের একদিকের আবশ্যকতা বাকি না থাকলেও আন্দোলনের মৃল লক্ষ্য এদেশে ইসলামী হকুমাত কায়েমের আবশ্যকতা ফুরায়নি বলে তারা দলের মধ্য হক্ষে গরেও একের পর একজনকে আমীর নিযুক্ত করে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকল্পাত পূর্ব ঐতিহ্য বজার রাখেন। শোনা যায়, এরপর মঙ্গানা রহমতুরাহ পর্যায়ক্রমে আমীর নিযুক্ত হন।

বলা বাহল্য, সীমান্তকে কেন্দ্র করে পরিচালিত আলেমদের এই ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন দমনের জন্য বৃটিশ ভারতের শাসকদেরকে বাজেটের এক বিরাট অংশ ব্যয় করতে হতো। মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর নেতৃত্বাধীনে ভারতের অভ্যন্তরে আন্দোলনের ব্যাপকতা ও প্রচন্ততা কি ছিল, তা বিস্তারিত জানার জন্য এ আন্দোলনের ঘোর ব্লরোধী স্যার উইলিয়াম হান্টারের "দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান" গ্রন্থটি দ্রন্টব্য। মুসলিম বিষেধী হওয়া সংশ্বেও হান্টার সাহেবের পক্ষে এসব বাস্তব ঘটনাকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

# ১৮৫৭ সালের বিপ্রবের পটভূমি

বালাকোটের সাময়িক ব্যর্থতা নেতৃবৃন্দের শাহাদাত ও পরবর্তী পর্যায়ে মোজাহিদ বাহিনীর উপর ইংরেজদের অকথ্য নির্যাতন সত্ত্বেও এই সংখ্রামী বাহিনীর কর্মীরা নিশূপ বসে থাকেননি। তারা বিভিন্নভাবে উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা-আদর্শ প্রচার ও ইংরেজ বিরোধী আস সৃষ্টি করে গেছেন। শাহু আবদুল আজীজ কর্ত্ক প্রচারিত সেই "দাক্রল হরবের ফতওয়া" এবং পরবর্তী পর্যারে তারই ফলক্রেভি হিসাবে তার অনুসারীর্গণ কর্তৃক স্বল্পকালহায়ী ইসলামী বাই গঠন ও বালাকোটের লড়াই' এবং উক্ত লাড়াইরের পর কর্মীদের বিভিন্ন তৎপরতার মাধ্যমে ইংরেজ-বিরোধী ভাব জার্মত করা— এই সব কিছুই ঐতিহাসিক ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পটভূমি রচনা করেছে— যার সূচনা করেছিলেন শৃকরের চর্বিমিশ্রিত বন্দুকের টোটা ব্যবহার ইড্যাদিকে উপলক্ষ্য করে বেরাকপুরের মুসলিম সৈনিকগণ। এ বিপ্লবকে ইংরেজরা সিপাহী বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করলেও মূলতঃ সেটাই ছিলো হিমালয়ান উপমহাদেশে প্রথম বলিষ্ঠ আজাদী আন্দোলন এবং অবিভক্ত ভারত থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করার লক্ষ্যে তাদের প্রতি এক প্রচন্ড আঘাত।

# আজাদী আনোলনে-

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, এক শ্রেনীর লোকের বিশ্বাস ঘাতকতা, আধুনিক অক্সশস্ত্রের অভাব, অনৈক্য ইত্যাদি কারণে মুসলমানদের এ বিপ্লয় বার্থভার পর্যবসিত হয়। এ বিপ্লবের নায়ক ছিলেন একমাত্র মুসলিম আলেম সমাজই, যা কোনো হিন্দু নেতা ও ইংরেজ লেখক হান্টারও তথ্যাবলী সহকারে লিখে গের্ছেন্

# বিপ্রবে জড়িত শত শত আলেমের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন নেতা

মওলানা এনারেত আলী, মওলানা আহ্মুদুল্লাহ, মওলানা ইয়াইয়া আলী, মওলানা আফর থানেররী, মওলানা সাখাওয়াত আলী, সাইয়েদ আহমদ তাহের, মওলানা ইমাসুদীল, হাকীম মুনয়েম খান দেহলতী, শাহ মুহমদ হোলাইম আলীমাবাদী, শাহ মাযহার আলী, চট্টগ্রামের সৃষ্টী নূর মুহামদ, মোমেনশাহীয় শেখ আলাম আলী, মওলানা ফরহাত হোলাইন, মওলানা ফরলে হক খায়রাবাদী, শেখ আলাম আলী, কাজী মুহামদ ইউসুফ, সাইয়েদ মুহামদ ইয়াকুব, শেখ হামদানী, মওলজী ওয়াজুদীন, মওলান নেজামুদ্দীন দেহলতী, সাইয়েদ নাসের আলী, মিয়া ইহসান উল্লাহ, শেখ মুয়াজ্বেম, হাকীম মুলীসুদ্দীন, মুনাওয়ার খান, সাইয়েদ মুরাজ্বা হোলাইদ, মওলানা মুহামদ আলী রামপুরী, মুহাম্মদ আলী মালিহাবাদী, শেখ মুহাম্মদ আলী, সাইয়েদ মুসা, সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী দেহলতী, মওলানা ফসীহ গাজীপুরী, সাইয়েদ আবদুল বাঁকী, মওলানা আবদুল হাই, মওলানা মুফতি এনায়েত আহমদ, শাহ আহমদ সাইদা, ঢাকার মওঃ আজীমুদ্দীন, কুমিল্লার মওলানা আশেকুল্লাহ ও বরিলালের মওঃ আমীমুদ্দীন।

মওশানা ইয়াত্ইয়া আলী, মওলানা জান্ধর থানেশ্বরী, ও মওলানা খায়রাবাদী বিপ্রবের ষড়বন্ধ মোকদমায় ফাঁসির দও প্রাপ্ত হন। এ দগুদেশ তনে ভারা 'সাক্ষাত জান্নাতে পৌছার সুযোগ লাভে' আনন্দ প্রকাশ করায় ইংরেজ সরকার ভাদেরকে এ সুযোগ থেকে 'বঞ্চিত' করার উদ্দেশ্যে আন্দামানে নির্বাসিত করেন।

# আলেমদের বিপ্লব উত্তর ভূমিকা 💛

১৮৫৭ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর গোটা উপমহাদেশের মুসলিম জীবনে সবচাইতে ঘার দুর্দিন নেমে আসে। হিন্দুরা ইতিপূর্বেই বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি ও মুসলিম রিছেব হেডু ইংরেজদের চাটুকারিভায় লেগে গিয়েছিল। ইংরেজদের আশঙ্কা ছিলো একমাত্র সেই মুসলমানদের পক্ষ থেকেই- যাদের হাড থেকে তারা ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলো। বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের বিপ্লব তাদেরকে মুসলমানদের ব্যাপারে অধিক সতর্ক করে দেয়। তাই মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনের ন্যায় তাদের শিক্ষা

#### আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা

সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনও সংকীর্ণ ও দুর্বিসহ হয়ে ওঠে— যাবতীয় অধিকার থেকে তাদের করা হয় বঞ্চিত। ইংরেজগণ বিপ্লবের জন্যে একমাত্র মুসলমানদেরকেই দারী করে তাদেরই ওপর জুলুম-নির্যাতনের চরম ক্টিম রোলার চালাতে থাকে। বিপ্লবের নায়ক আলেমগণ ও সাধারণ মুসলমান ক্রজনেই ইংরেজদের রোমাণলে পড়ে ফ্রাঁসিকাঠে ঝুলেন, কেউ মাল্টা বা আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত হন, কেউ দীর্ঘকাল যাবত কারা-অন্তরালের আধার কক্ষে তিলে তিলে কয় হন। (১৮৬৩–৬৭ খৃঃ)। বতুত এ রোমানল প্রশমিত করার জন্যেই স্যার সাইয়েদ বিদ্রোহের অন্য রকম ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেন।

# এবার আন্দোলন দু'ধারায় চলতে থাকে ঃ স্থানে স্থানে ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র ও ৩৩ জেহাদী প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্কৃত্ব পরিস্থিতিতেও বালাকোট আন্দোলনে মোজাহিদগণ সংগ্রামের পথ ছেড়ে দেননি। একদিকে তাঁরা সীমান্তে ইয়াগিন্তানে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন, অপর দিকে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র সুযোগ্য বংশধর ও সাইয়েদ সাহেবের মন্ত্রশিষ্য মঙলারা শাহ্ ইসহাক সাহেবের নেতৃত্বে পূর্ব থেকে ভারতের অভ্যন্তরে ইংরেজদের চক্ষু এড়িয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চা ও জেহাদের অনুকূলে কাজ চলতে থাকে। তাঁরা সতর্কতার সহিত সেকাজ চালিয়ে বেতেন। মুক্তিযোদ্ধারা স্থানে স্থানে মাদ্রাসা ক্রায়েম ও ধর্মীয় সভাসমিতির মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ টিকিয়ে ব্রাধার কাজ করতেন। এ সঙ্গেব্ সন্তর্পণে জিহাদী প্রচারণা ও ইসলামী জাগরণকে উপমহাদেশে টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা চালান।

# দারুল উলুম দেওবন্দ সহ অগণিত প্রতিষ্ঠান কারেম হলো

বস্তুতঃ সে প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই আমরা বিশ্ব বিখ্যাত উচ্চ দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখতে পাই। এগুলোকে কেন্দ্র করে পরবর্তী পর্যায়ে আরও অসংখ্য শিক্ষা ও গুও জেহাদী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং উপমহাদেশে ভবিষ্যতের জন্যে ইসলামী পুনর্জাপরণের পর্য উলুক্ত হয়। উল্তর্কালে 'অসহযোগ আন্দোলন' ও 'ঝেলাকত আন্দোলন'কে উপকল্প করে মুসলমানদের মধ্যে আ্যাদী আন্দোলনের কে শাড়া জাগে এবং ১৯৪৭ সালে ইসলামের নামে পাকিস্কান নামক যে রাষ্ট্রটি স্কর্জিত হয়, এই প্রত্যেকটি কাজেই ঐ সব প্রতিষ্ঠানের অগ্রিসীম অবদান রয়েছে।

34 6

- 31

7× -

#### আজাদী আন্দোলনে-

#### বালাকোট ও পাকিস্তান আন্দোলন বিশ্বির ছিল না

বালাকোট কেন্দ্রিক সংখ্যাম আর ৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বিচ্ছিত্র কোন আন্দোলন ছিল না। বরং শাহ্ ওয়ালীউরাহ দেহলতীর প্রেরন্দার জাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলতী, সাইয়েদ আহমদ শহীদ, মওলানা ইসমাইল শহীদ দেহলতী ও মওলানা আবদুল হাই প্রমুখ ইসলামী আন্দোলনের বার সিপাহীগণ বেই আপোর্যহীন সংখ্যাম করেছিলেন, এটা ছিলো সে আন্দোলনেরই পরিশিষ্ট। এ সব নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্বকে যে সুমহান লক্ষ্য আদর্শ বান্তবায়নের জন্য অমূল্য জীবন আহতি দিতে হয়েছিল, উপমহাদেশের মুসলমানগণ কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ও মওলানা শাব্বির আহমদ উসমানীর পাকিস্তান আন্দোলনে খাঁপিয়ে পড়ার আহ্বানের মধ্যে তারই প্রভিধানী ভনতে পেয়েছিল। কায়েদে আজম দ্ব্যপ্তিন কণ্ঠে একাধিকবার ঘোষণা করেছেন যে, "পাকিস্তানের আদর্শ হবে একমাত্র ইসলাম। চৌদ্দশো বছর পূর্বেই আল কুরআন আমাদের শাসনতন্ত্র তৈরী হয়ে আছে।"

# দারুল উলুম দেওবন্দ ও আজাদী আন্দোলন

পূর্বেকার আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকয়ে শিখ ও ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত শহীদানে বালাকোটের আন্দোলনেরই একটি অংশ হিসাবে পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালিত হয়। সাথে সাথে একখাও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মাঝখানে এ আন্দোলন দুর্নটি স্থানকে কেন্দ্র করে তার লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। একটি ইয়াগিস্তান অপরটি দারুল উপুম দেওবন্দ। অবশ্য দারুল উপুম দেওবন্দর বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও এর অনুসারী পাক-ভারতে কাওমী মাদ্রাসানামে যে সব অসংখ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে বিশেষ করে বাংলাদেশের দ্বীনি প্রতিষ্ঠান-সমূহের শিক্ষা-নীক্রিতে বালাকোটের সেই আদর্শিক চেতনা ও সে অনুযায়ী সমাজে নেতৃত্ব গড়ে তোলার উপযোগী শিক্ষা কার্যক্রম কি পরিমাণ উপযোগী তা পর্যালোচনার বিষয়। তবে ৪৭-এর আজাদী হাসিলের পর বিগত দিনতলোতে এই প্রেরণা যে রকম থাকার দরকার ছিল, সে রকম না থাকলেও একখা নিশ্চিতরূপে বলা চলে যে, এখন আবার সেই সংখ্যামী ভাবধারা ঘূক্ষর দ্বীনি মাদ্রাসাতলোতে জার্মত হয়ে উঠেছে। মাঝখানে তা কিছুকাল ত্তিমিত থাকায় বাতিল শক্তিসমূহ সে সুযোগে আমাদের সমাজ জীবনের সর্বন্তরে যথেষ্ট শিকড় বিস্তার করে কেলেছেল সেটা দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। কিছুটা

### আলেম সমাজের সংখ্রামী ভূমিকা

অপ্রিয় হলেও প্রসঙ্গটি এ জ্বন্যে টানা হলো যে, বালাকোটের সেই প্রেরণাই যদি সামপ্রিকুশুবে এদেশের দ্বীনি প্রতিষ্ঠানসমূহে এতদিন কার্যকর থাকতো আর এ সবের শিক্ষানীতি বাজিলের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবেলায় যোগ্য আলেম নেতৃত্ব তৈরীতে সহায়ক হত, ভাহলে আজ সমাজচিত্র ভিন্নতর হতো। বরং সব শিক্ষাকেন্দ্র থেকে যে অসংখ্য ওলামা প্রতি বছর বের হয়ে আসেন, তারা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উপরকরণ খেকে বঞ্চিত্র। তাদের অনুপস্থিতেই ভোগবাদী ইংরেজ জীবনধারার জনুসারীদের নেতৃত্বের পরিণতি হিসাবে আমাদের সমাজ আজ উল্টো দিকে চলে যাছে।

া হোক, দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার মূল প্রেরণা ও একে কেন্দ্র করে কিভাবে আন্দোলন থাপে থাপে অরসর হলো এবং এর সঙ্গে পরে অন্যান্য শক্তি যোগ করে কিভাবে আন্দাদী সংগ্রামকে শেষ মঞ্জিল পর্যন্ত নিয়ে পৌছালো -এ পর্যন্তর আমরা সেসম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

# আন্দৌলনের কয়েকটি পর্যায়

ইসলামী রেনেসার মূল উদগাতা মহামনীষী ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী শোষণ-হীন বাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে ইসলামী আন্দোলনের চিন্তা করেছিক্ষেদ্র সে আন্দোলনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা বেতে পারে।

প্রথম পর্যায় ঃ শাহ ওয়ালিউল্লাহর ভিরোধানের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ আবদুল আজিজ দেহলতী থেকে নিয়ে বালাকোট গ্রান্তরে সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও মওলামা ইসমাইল শহীদের শাহাদাৎ পর্যন্ত (সন ১৮৩১ খৃঃ)। বিতীয় পর্যায়ঃ বালাকোট থেকে নিয়ে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত। তৃতীয় পর্যায়ঃ ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৬৮/৬৭-ভে প্রতিষ্ঠিত দারল উল্ম দেওবন কেন্দ্রীক আন্দোলন পর্যন্ত। চতুর্য পর্যায়ঃ দেওবন কেন্দ্রীক আন্দোলন পর্যন্ত। চতুর্য পর্যায়ঃ দেওবন জেন্দ্রীক আন্দোলন পর্যন্ত। চতুর্য পর্যায়ঃ হলেই আজাদী হাসিল পর্বন্ত। পর্যায় বালালালান। বস্তুত ঃ এদেশকে একটি শোষণমুক্ত ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার আন্দোলন শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভীর ইসলামী আন্দোলনেরই লক্ষ্যাভিসারী এক দুর্বিনিত আন্দোলন যা সর্বপ্রথম বালাকোটকে কেন্দ্র করে ভক্ত হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, বালাকোটে ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রামী নেতাদের শাহাদাতের পর শাহ ওয়ালীউল্লাহর সুযোগ্য বংশধর মওলানা শাহ ইসহাক সাহেবের নেতৃত্বে উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত হয়। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পূর্বেই

#### जाकामी जात्मानत-

মওলানা শাহ ইসহাক আন্দোলনকে জোরদার করার দক্ষ্য তাঁর প্রাতা মওলানা এয়াকুবকে নিয়ে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র সফর করেন। বিশেষ করে তিনি তুরক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় চলে যান। আর এমনিভাবে আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল এবার মক্কায় স্থানান্ত্রিত হয়। –শোহ ওয়ালীউল্লাহ কী সিরাসী যিন্দেশী)।

ঐ স্ময় মক্স-মদীনা তুকী খেলাকতের অধীন ছিল বলে তিনি তারতীয় মুসলমানদেরকে ইংরেজ কবল খেকে রক্ষা করার জন্য তুরঙ্ক পরর্ক্তী দকতরের সক্ষে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এ দিকে দিল্লীতে ইসলামী আন্দোলদের সাক্ষাত নেতৃত্ব দানের উদ্দেশ্যে মণ্ডলানা শাহ ইসহাক দিল্লী কলেজের প্রধান শিক্ষক মণ্ডলানা মামলুকুল আলীর সভাপতিত্বে মণ্ডলানা কুতুবৃদ্দীন দেহলভী, মণ্ডলানা মুজাফ্ফর হোসাইন কাসুক্ষী ও মণ্ডলানা আবদুল গণী মোজাদ্দেদীর সমন্বর্য়ে একটি কর্মপরিষদ গঠন করে যান। এই কমিটি মক্কার অবস্থানরত মণ্ডলানা ইসহাকের ইঙ্গিত ও নির্দেশনায় ইসলামী আন্দোলনের কাজ পরিচালনা করতে থাকে। ওয়ালীউল্লাহ আন্দোলনের এই কর্মপরিষদ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহর চিন্তাধারা ও বালাকোটের প্রেরণা নিয়ে দুর্বার গতিতে কাজ করে যায়। বস্তুতঃ শাহ্ ইসহাক দেহলজীর চিন্তা এবং এই পরিষদের নেতৃবৃন্দের পরিকল্পনা মাফিকই পরবর্তী পর্যায়ে ওরালীউল্লাহ্ চিন্তাধারা প্রচারের বান্তব কর্মক্ষেত্র হিসাবে ১৮৬৬ খুষ্টান্দে দারল উল্যম দেশুবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মওলানা ইসহাক দেহলভীর নির্দেশেই পরবর্তী পর্যায়ে মওলানা মামলুকুল আলীর পরিবর্তে হাজী এমদাদুল্লাহ্ মোহাজেরে মন্ধী (রহঃ) উক্ত কর্মপরিষদের প্রধান নেতা নিরোজিত হন। এ পরিষদের কাজ ছিল শিক্ষামূলক ও মুসলমানদের মাঝে জেহাদী চেতনা সৃষ্টি। হাজী এমুদাদুল্লাহর নেতৃত্বে এই পরিষদ ১৮৫৭ সালের বিপ্লব পর্যন্ত কাজ করে যায়। তুবে হাজী ইমদাদুল্লাহ্ সাহেব প্রধান নেতা হলেও বিশিষ্ট বুযর্গ মওলানা আবদুল গুণী মুজাদ্দেদী এ পুরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকেন।

# রণাঙ্গনে তিন বৃযর্গ

শেষ পর্যন্ত আলেমদের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনই বালাকোট কেরত অন্যতম মুজাহিদ নেতা মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর পরোক্ষ নেতৃত্বে ১৮৫৭ সালে গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। হাজী এমদাদুল্লাহ্ তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে আন্দোলনের কাজ বন্টন করে দেন এবং নিজেও স্বশরীরে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি ১৮৫৭ সালের আজাদী বিপ্লবের সমগ্র থানাভবন ফ্রন্টে ইংরেজদের বিক্লজে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। –(হায়াতে মাদানী)

## আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা

থানাভবন ফ্রন্টে তাঁর সঙ্গে যেসব মর্দে মুজাহিদ মুসলমান ও সংগ্রামী আলেম জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। তনাধ্যে হাজী এমদাদ্র্রাহর সহকর্মী শিষ্য হযরত মওলানা কাসেম নানত্বী, হযরত মওলানা রশীদ আহমদ গংগোহী প্রমুখ আলেমের নাম উল্লেখযোগ্য। হাজার হাজার মুজাহিদ জেহাদের প্রেরণায় উত্থুক্ষ হয়ে প্রথমে থানাভবনে এসে সমবেত হয়। এখানে তারা জেহাদে একের পর এক স্থান করে করে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। তাঁরা থানাভবন ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ খেকে ইংরেজ সৈনিকদের বিতাড়িত করে মুক্ত অঞ্চল কায়েম করেন। তারপর জিলা ছাহারান পুরের অভ্যন্তরে ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি অধিকার করতে সমর্থ হন। কিন্তু বালাকোটের ন্যায় এবারও এই ইসলামী আন্দোলন বিশ্বাসঘাতকদের যড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়ে তাদের পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে হয়। এখানকার জেহাদে হাজী এমদাদ্ব্রাহ ছিলেন 'আমীরে মোজাহেদীন' বা মুজাহিদদের প্রধান উপদেষ্টা। হযরত মওলানা কাসেম নানত্বী ছিলেন প্রধান সেনাপতি এবং হযরত মওলানা রশিদ আহমদ গংগোহী প্রধান বিচারক। তাঁরা যে দক্ষতা ও রণ-কৌশলসহকারে এই জেহাদ পরিচালনা করেছিলেন, সেই সংগ্রামী শৃতি আমাদের জন্য চিরদিন প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

# ফাঁসিকার্চে ২৮ হাজার মুসলমান ও সাত শত আলেমের শাহাদাত বরণ

জ্বহাদে মুসলমানরা পরাজিত হলো। উপমহাদেশের মুসলমান পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তভাবে বাঁধা পড়লো ইংরেজদের দাসত্ত্বে জিঞ্জিরে। থানাভবনের এলাকাকে ধংসযক্তে পরিণত করা হলো। বিচারের কোনরূপ অপেক্ষা না করে ভারতের অন্যান্য এলাকার মতো এখানেও প্রকাশ্য রাস্তায় নির্মমভাবে মুসলমানদের ফাঁসিকাঠে ঝুলানো হলো। উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসারদের রিপোর্ট অনুবায়ী দেখা যায়, এই সেয়রে ২৭/২৮ হাজার মুসলমানকে বিনা বিচারে ফাঁসি দেয়া হয়েছে এবং প্রায় সাতশো বিশিষ্ট আলেমকে ফাঁসিকাঠে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে। এছাড়া বহু ওলামা ও বুযুর্গানে দ্বীন আলামান প্রভৃতি দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছেন। তাঁরা দেশবাসী ও আত্মীয় পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিদারুল দুখ্ব-কট্টের মধ্য দিয়ে তিলে তিলে নিয়শেষ হয়েছেন। মওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী, মওলানা মুক্তী এনায়েত আলী এবং শাহ আহমদ সাঈদ ১৮৫৭ সালের 'বিপ্লব ষড়যন্ত্র মামালায়' দণ্ডিত হন। প্রথম দু'জন মুজাহিদকে উক্ত ষড়যন্ত্র মামালায় দোষী সাব্যস্থ করে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে আন্দর্মানে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তাঁরা জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। –(হায়াতে মাদানী)

#### वाकामी वात्मानत-

বলা বাহুল্য, তথু থানাতবন এলাকায় যেই বিপুল সংখ্যক মুসলমান ও আলেম শহীদ হয়েছেন, সে হিসাবে গোটা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কি পরিমাণ মুসলমান ও আলেম ওলামাকে শহীদ করা হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। (এক পরিসংখ্যান মোতাবেক আজাদী হাসিল পর্যন্ত ২০ লক্ষ মুসলমান এই মুক্তি সংখ্যামে দুশমনদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন)

এ জেহাদে থানাভবন ফ্রন্টে মওলানা কাসেম নানতুবীর মন্তকে গুলির আঘাত লেগেছিল কিন্তু তা মারাত্মক ছিল না বলে কোনপ্রকারে তিনি রক্ষা পেয়ে যান। মওলানা রশীদ আহ্মদ গংগোহী এই মুক্তি সংগ্রামের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে ছয় মাস কারাগারে অন্তরীণাবদ্ধ ছিলেন। হযরত মওলানা কাসেম নানতুবী এবং হাজী এমদাদুল্লাহর বিরুদ্ধেও গ্রেফতার পরওয়ানা জারি হয়েছিল। মওলানা নানতুবী বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে এবং ইসলামী আন্দোলনের বার্থে প্রথম তিন দিন আত্মগোপন করে থাকলেও পরে তিনি দিবির রাস্তা-ঘাটে ঘোরাফেরা করতে থাকেন। কেউ তাঁকে সতর্ক করতে গেলে তিনি এই উক্তি করতেন যে, প্রিয় নবী 'হিরা' গুহার মধ্যে কাফেরদের নিকট থেকে মাত্র তিনদিন আত্মগোপন করে ছিলেন, কাজেই আমি তার বেশী করতে রাজ্জি নই। তাতে যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হোকনা কেন আমি হাসিমুখে তা বরণ করে নেবো। আল্লাহর মর্জি, তিনদিন পরেই তাঁর উপর থেকে গ্রেফতারী ওয়ারেন্ট তুলে নেয়া হয়।

১৮৫৭ সালের ইংরেজ বিরোধী গনজেঝদের মূলে ছিল ইসলামী চেতনা। আর তার অন্যতম নায়ক ছিলেন উক্ত তিন বুন্ধর্গ। কিন্তু আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতৈ এবং উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শকে উজ্জীবিত রাখার শ্বার্থে কিভাবে তাঁরা বেঁচে গেলেন, তা সভাই এক বিশ্বয়কর ঘটনা।

#### হাজী ইমদাদুল্লাহর মকায় হিজরত

হাজী ইমাদুল্লাহর বিরুদ্ধে যখন কঠোরভাবে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়, তখন ঐ পরিস্থিতিতে পান্টা জেহাদের কোনো সুযোগ নেই দেখে তিনি হিজরত করা সমীচীন মনে করেন এবং পবিত্র মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন।

কিন্তু চতুর্দিকে বিনা কারণে ধর-পাকড়, এদিক-সেদিক প্রেক্ষতারী পরোয়ানা, তাই তিনি সন্তর্কতার সঙ্গে চলতে লাগলেন। যাত্রা পথে বহুস্থানে তিনি গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ধরা পড়েও অলৌকিক ভাবে রক্ষা পেয়ে যান। পাটনা, হায়রাবাদ, সিন্ধু-পাঞ্জাব

#### আলেম সমাজের সংখামী ভূমিকা

প্রভৃতি এলাকা হয়ে তিনি মক্কা শরীকে পিয়ে পৌছেন। স্থানাভাবে তাঁর বাতায়াভকালের অলৌকিক ঘটনাসমূহের এখানে বর্ণনা দান সম্ভব হলো না।— (নকশে হায়াভ)

#### দারুল উলুম দেওবন্দ

১৮৫৭ সালের গোলযোগের সময় যখন ইংরেজ সরাসরি দিল্লীকে নিজেদের করায়ন্তে নিয়ে নিলো এবং সমাটদের নামে মাত্র আধিপত্যটুকুও খতম করে দিল, তখন ওয়ালিউল্লাহ আন্দোলনের সক্রিয় নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব হাজী এমদাদুল্লাহর সহকর্মী শিষ্যদের উপর অর্পিত হলো। তাঁরা মক্কায় অবস্থারত প্রধান পৃষ্ঠপোষক হাজী ইমদাদুল্লাহর নির্দেশে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে এ আন্দোলনের ধারাকে আক্রমণমূলক না করে প্রতিরক্ষামূলক করার দিকে মনযোগী হলেন। এ উদ্দেশ্যে ওয়ালিউল্লাহ আন্দোলনের কর্মপরিষদ দিল্লীস্থ ওয়ালিউল্লাহর রহীমিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নমুনায় একটি ইসলামী শিক্ষা ও প্রচার কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন। এসঙ্গে তাঁরা এও সিদ্ধান্ত নিলেন যে, দিল্লীতে ইংরেজদের নাকের ডগার উপর থেকে এ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল বাইরে নিয়ে যেতে হবে। মওলানা কাসেম নান্ত্রী অন্যান্য সহকর্মীদের নিয়ে এ উদ্দেশ্যে স্থান ও প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের ব্যাপারে তাঁরা চিন্তাভাবনা করতে থাকেন।

অবশেষে দিল্লীর পতনের নয় বছর পর ১৮৬৬ খৃঃ (১২৮৩ হিঃ) দেওবন্দ মওলানা কাসেম নানতুবীর প্রচেষ্ঠায় প্রস্তাবিত ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। দেওবন্দ দারুল উল্ম প্রতিষ্ঠার ছয় মাস পর তাঁরই প্রচেষ্টায় ছাহারানপুরে এর আরেকটি শাখা উদ্বোধন করা হয়। এমনিভাবে অল্পদিনের মধ্যেই আরও প্রায় ৪০টি প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়।

দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইসলামী আন্দোলনের এসব বীর মোজাহেদদেরই একজন গিয়ে যখন হাজী ইমদাদুরাহ সাহেরকে মক্কার এই সুসংবাদ প্রদান করলেন বে, ছ্যুর, আমরা দেওবন্দে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছি— এর জন্যে দোয়া করবেন। এ কথা জনে হাজী সাহেব স্বানন্দে বলে উঠলেনঃ "সোবহানাল্লাহ! আপনারা মাদ্রাসা কায়েম করেছেন! আপনি কি জানেন গভীর রাত্রে কি পরিমাণ মন্তক এজন্যে সিজদায় পড়ে থাকে! আজ বহুদিন যাবত এ উদ্দেশ্যে আমরা দোয়া করে আসছি যেন আল্লাহ পাক ভারতবর্ষে ইসলাম রক্ষার একটি ব্যবস্থা করেন! এই

#### আজাদী আন্দোলনে-

মাদ্রাসাটি মূলতঃ সে সব বিনিদ্র রজনীর দোয়ারই ফল বিশেষ। দেওবন্দের মাটির জন্যে এটা কতইনা সৌভাগ্যের বিষয় যে, তার বুকে এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি স্থাপিত হলো।"

দারুল উল্ম দেওবন্দের প্রথম শিক্ষক ছিলেন মোল্লা মাহ্মুদ সাহেব আর প্রথম ছাত্র ছিলেন (হযরত মওলানা) মাহ্মুদুল হাসান। আর যেই ব্যর্গ সর্বপ্রথম এর প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন, তিনি হলেন হযরত মওলানা ইয়াকুব। তিনি পূর্বে আজমীর বা অন্য কোনো এক স্থানে ইসলামী শিক্ষাদানের কাজে রত ছিলেন। হযরত মওলানা ইয়াকুব ছিলেন মওলানা ইসহাক সাহেব কর্তৃক গঠিত ওয়ালিউল্লাহ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের এককালের সভাপতি মওলানা মামলুকুল আলী সাহেবের পুত্র। মওলানা মামলুকুল আলীর শিক্ষকের (মওলানা রশীদৃদ্দীন) শিক্ষক ছিলেন হযরত মওলানা শাহ আবদুল আজীজ দেহলভী।

মওলানা কাসেম নানতুবী ও মওলানা রশীদ আহমদ গংগৃহী মওলানা মামলুকুল আলীর নিকট কিতাব অধ্যয়ন করেন এবং শাহ আবদুল গনীর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। উল্লেখযোগ্য যে, মওলানা মামলুকুল আলী ছিলেন মওলানা ইয়াকুব সাহেব এবং স্যার সাইয়েদ আহমদের উন্তাদ। কিন্তু একই শিক্ষকের ছাত্র হলেও রাজনীতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাইয়েদের চিম্ভাধারা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। ৫৭-বিপ্লবের পর তিনি ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ বিরোধীতা করতেন না। বরং কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার শীতিতে তিনি ইংরেজী শিক্ষার অনুকূলে মতপোষন করেন। মাওলানা নান্তুবীর সঙ্গে তাঁর মতের গড়মিল দেখা দেয়। সেই মতবিরোধই পরে দেওবন্দ-আলীগড় বিরোধিতার রূপ নেয়।

#### প্রথম অধ্যক্ষ

দারুল উল্ম দেওবন্দের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন হযরত হাজী সাইয়েদ আবেদ হোসাইন। উল্লেখ্য যে, হযরত মঙ্লানা কাসেম নানতুবী যদিও দারুল উল্ম দেওবন্দের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিন্তু তিনি কোনো দিন এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেননি। মঙ্লানা সাইয়েদ আবেদ হোসাইনের পরে মঙ্লানা শাহ্ রফীউদ্দিন দারুল উলুমের অধ্যক্ষ ছিলেন।

#### আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা

# দারুল উলুমের প্রবিচালনা কমিটি

- ১। হ্যরত মঞ্জানা কাসেম নানতুবী
- ২। হাজী আবেদ হোসাইন
- ৩। মওলানা মাহ্তাব আলী দেওবন্দী
- 8। মওলানা জুলফিকার আলী দেওবন্দী (হ্যরত শাম্রখুলহিন্দ মওলানা মাহ্মুদুল হাসানের পিজা)
  - ৫। মওলানা ফজলুর রহমান দেওবন্দী
  - ७। नाराच त्रशन पार्मे एउनि
  - ৭। মুনশী ফযলে হক দেওবন্দী

## প্রথম অবসর প্রাপ্ত ছাত্রবৃন্দ

- ১। শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহ্মুদুল হাসান
- ২। মওলানা আবদুল হক
- ৩। ম**ওলানা ফখরুল** হাসান গংগৃহী
- ৪। মঞ্জানা ফংহে মুহাম্মদ থানভী
- ৫। মওলানা আবদুরাহ জালালাবাদী

# সংগ্রামী নেতা শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান

দারুল উল্ম দেওবন্দের প্রথম হেডমুদার্রিস ছিলেন হ্যরত মওলানা মুহাম্বদ ইয়াকুব সাহেব। তথ্রারপর এই পদে দায়িত্ব পালন করে হ্যরত মওলানা সাইয়েদ আহ্মদ দেহ্লতী। অতঃপর শায়খুল হিন্দ হ্যরত মওলানা মাহ্মদূল হাসান দারুল উল্মের হেড মুদার্রিস নিয়েজিত হন। (১২০৮-১২৩৩ হিঃ। শায়খুল হিন্দ সংগ্রামী নেতা মওলানা কাসেম নানত্বী ও রশিদ আহ্মদ গংগৃহীর শিষ্য ছিলেন বলে তিনি দেওবন্দ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই তাঁর শিক্ষকতার জীবনেও দেখা গেছে যে, তিনি ওধু প্রতিক্রিয়াযুক্ত, নির্লিপ্ত গতিহীন তাক্ওয়া-পরহেযগারীর উপদেশ, তালিম বা শিক্ষা-প্রশিক্ষণই দিতেন না বরং তাঁর তরবিয়তের ফলে ছাত্রেদের মধ্যে রীতিমতো প্রাণাবেগের সৃষ্টি হতো। বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে তারা হয়ে উঠতো উল্লেলত। এ কারণেই তাঁর শিষ্যরা ছিলেন উপমহাদেশের রাজনৈতিক গগনের এক একজন উচ্জুল নক্ষ্ম।

### শারপুল হিন্দ-এর বিশিষ্ট শিষ্যবৃন্দ

>

- আজাদী আন্দোলনের বীর সেনানী মওলানা হোসাইন আহ্মদ মাদানী (মোহান্দেস ও হেড মোদার্রিস দারুল উনুর্য দেওবন, সভাপতি জমইয়তে ওলামায়ে হিন্দ)।
  - ২। মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিদ্ধী
  - ৩। মঞ্জানা সাইয়েদ আনওয়ার শাহ্ কাশমীরী
  - 8। মঙ্গানা মুকতী কেফারাতুল্লাহ (সভাপতি জমইরতে ওলামায়ে হিন্দ)
  - ৫। মওলানা মুহামদ মিঞা ওরফে (মওলানা মনসুর আনসারী)
  - ৬। মধ্বানা হাবীবুর রহমান (সাবেক মোহতামিম দারুল উল্ম দেওবন্দ)
- ৭। **জারামা** শাববীর জাহ্মদ ওসমানী (শারবুল জাদব ওরাল ফিক্হ ও হেড মুদার্রিস দা**রুল উন্**ম দেওবন্দ, শারবুল ইসলাম পাকিস্তান ও সভাপতি জমইয়তে ওলামারে ইসলাম।)
- ৮। শারৰ্ণ আদৰ ওয়াল কিক্তু, মওলানা মুহাম্মদ ইযায আলী, দারুল উল্ম দেওবন্দ।
- ৯। মঙলানা কবরন্দীন আত্মদ (শারপুল হাদীস আমেয়ায়ে কাসেয়য়া, মুয়াদাবাদ)।
  - ১০। বঙ্গালা ইবরাহীয় বিশইরাবী (অধ্যাপক দারুল উলুম দেওবন)
  - ১১। **মঙ্গা**না আবদুস সামী (অধ্যাপক দারুল উলুম দেওবন্দ)
- ১২। মওলানা আহমদ আলী (মৃহভাষিম আঞ্মানে খুদ্দামুদ্দীন শিরীনওয়ালা, লাহোর।
  - ১৩। মওলানা মুহান্দদ সাদেক করাচী, প্রমুখ<sup>,</sup>

# ্ইংরেজ সরকার উৎখাতের জন্যে ইরান ও আফগানিস্তানের সাহায্য কামনা

ভারত থেকে ইংরেজ সরকারকে উৎখাত আন্দোলনে মওলানা মাহমুদুল হাসান ষে ত্যাগ ও সংগ্রাম করেছেন, তা ওধু উপমহাদেশের আলেম সমান্ধ বা সাধারণ মুসলমানই নয় বরং বিশ্বের মুক্তিকামী যে কোনো মানুষের জন্যে চিরদিন অনুপ্রেরণা রূপে কাজ করবে। তিনি এ উদ্দেশ্যে ইরান, তুরঙ্ক ও আফগানিস্তানের শাসকদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। এসব ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ ও উপজাতীয় পাঠানদের মধ্যে তিনি জিহাদী ভাব সৃষ্টি করেন এবং সন্মিলিডভাবে ইংরেজদের উপর আক্রমণ চালিয়ে সাবেক মুসলিম শাসিত ভারতকে তার স্বাধীন 'ইসলামী হিন্দুস্থান' পরিচয়ে ফিরিয়ে নেয়ার আন্দোলন চালান। শারখুল-হিন্দ এ উদ্দেশ্যে মণ্ডলানা ওবায়দুয়্লাহ্ সিন্ধীকে প্রেরণ করেছিলেন। উপজাতীয় পাঠানগণ এবং আফগান শাসকের নিকট আর নিজে তুরক্ক সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে হেজাজ গমন করেন। তুর্কী খোসক গালিব পাশা ও তুরক্কের সেনাবাহিনী প্রধান আনওয়ার পাশার সঙ্গে মণ্ডলানা মাহমুদুল হাসান সাক্ষাত করেন এবং আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস তদানীন্তন আরব শাসক শরীফ হোসাইন ইংরেজদের উন্ধানীতে তুরুক্ব সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীর সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেন। শরীফ হোসাইন ইংরেজদের সঙ্গে যুক্ত হন। ফলে হেজাজেও ইংরেজ শক্তির দৌরাত্ব চলে। এ দিকে বৃটিশ সরকারও শার্যখূল হিন্দের ইংরেজ সরকার উচ্ছেদ আন্দোলন সম্পর্কে অবগত হর। ইংরেজগণ তাদের তাবেদার আরব শাসক শরীফ হোসাইনের ঘারা শার্যখূল হিন্দ মওলানা মাহ্যমূল হাসানকে গ্রেকতার করেন (১৯১৬) ইং। ফলে প্রায় ৫ বছর পর্যন্ত মান্টাধীপে তাঁকে গ্লানিকর নির্বাসন জীবন যাপন করতে হয়। সেই নির্বাতনের ইতিহাস সৃদীর্ঘ ও মর্মস্পর্লী। মান্টাধীপ থেকে তিনি মুক্তি পাওয়ার পর (১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ) ভারতে ফিরে আসেন এবং খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে আবার সংগ্রামে লিন্ত হন। মওলানা ওবারদুর্বাই সিন্ধিকে ইংরেজ সরকার ভারত থেকে বহিছার করেন। শার্যখূল-হিন্দের সঙ্গে এ আন্দোলনে আলীগড়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিপ্রবী ব্যক্তিগণও জড়িত ছিলেন। যেমন মওলানা মুহাম্বদ আলী ও উন্তর

শারখুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশ তথা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করার

#### ্ৰাজ্বাদী আন্দোলনে-

জন্যে যে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই সংস্থাটির নাম ছিল "জমিয়তে আনছারুল্পার"। এ সংস্থার বিপ্লবী পরিষদকে 'আজাদ হিন্দু মিশন'ও বলা হতো। এর সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মঙ্গানা হাজী ভোরঙ্গজয়ী, মঙ্গানা লুংফুর রহমান, মঙ্গানা ফ্যলে রাব্বী, মঙ্গানা ওবায়দুল্লাহ সিদ্ধী। এ সময় তাঁর অন্যতম ছাত্র ও পরবর্তীকালের শায়খুলহিন্দ মঙ্গানা হোসাইন আহমদ মাদানী পবিত্র মদীন খেকে ফদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। শায়খুলহিন্দের দরবারে থেকে ইলমে হাদীস ও কুহানিয়াছ তথা আত্মিক পরিতদ্ধির অনুশীলনের সাথে সাথে এই বিপ্লবী আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ভাবে সহযোগিতা করে যান। উল্লেখ্য, মঙ্গানা মাদানীও তাঁর শায়ের ও রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে মঞ্জায় বন্দী হয়ে মান্টাখীপে নির্বাসিত জীবন যাপন করেন।

মান্টি। দ্বীপে নির্বাসন ও তার পূর্বে মক্কায় বন্দী হবার বিস্তারিত বিবরণ দান এখানে সম্বব না হলেও তিনি বে কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এবং তা বাস্তবায়নের কি পস্থা চিন্তা করেছিলেন ও কখন মক্কা গিয়েছিলেন, তা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

## শারখুল হিন্দের ইংরেজখেদা আন্দোলনের পরিকল্পনা

উক্ত পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে ইংরেজ শাসন বলয়ের বাইরে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের 'ইয়াগিন্তান' এলাকার 'আযাদ হিন্দ মিশনে'র কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ইংরেজ সামাজ্যবাদীদের সঙ্গে জেহাদের জন্য অন্ত্র-শন্ত্র, অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ ইত্যাদি সর্বপ্রকার আয়োজন চলতে থাকে।

তখনই ইউরোপের কতিপয় শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তুকী বিলাফতের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি এলাকা আক্রমণ করে এবং ইহরেজ্ঞগণ তুকী সরকারের দৃটি যুদ্ধ জাহান্ধ আটক করে কেলে। প্রতিক্রিয়া বন্ধপ ভারত সহ সমগ্র মুসলিম জাহানে নতুন করে পান্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভ বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ে।

এসব অবান্থিত কারণে ভূকী সরকারও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ঘোষণা করে। এদিকে বৃটেন, রাশিয়া প্রমুখ শক্তিবর্গ তুকী খেলাফতের উপর বিভিন্ন দিক হতে চতুর্মৃগী আক্রমণ করে বসে। ইসলাম ও মুসলিম রাট্রসমূহকে ভূপৃষ্ঠ থেকে চিরভরে মুছে ফেলাই ছিল তাদের আসল লক্ষ্য।

## দেওবনী মোজাহেদগণ ইংরেজদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন

এহেন সংকট কালে হ্যরত শায়বুল হিন্দ ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলাকা হতে বিপ্লব অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নেন। তিনি মওলানা হাজী তোরঙ্গযয়ীর নেতৃত্বে ইয়াগিস্তান কেন্দ্র থেকে বৃটিশ সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী মুজাহিদগণ বীরবিক্রমে শক্র বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে। মুক্তি-যোদ্ধানের আক্রমণে ইংরেক্স শক্তি পর্যুদন্ত হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করে। তাতে

বহু ইংরেজ সৈনিক হতাহত হয়। কিন্তু কুচক্রী ইংরেজসোষ্ঠী মুজাহিদের দুর্দমনীয় আক্রমণের বিশ্বি সামলাতে না পেরে একদিকে কতিপন্ধ কার্মণর ভাড়াটিয়া শিকিউকে হাত করে নেয়, অপরদিকে সরকারী তল্পীবাহক জনৈক মওলভীর দ্বারা জেহাদের বিরুদ্ধে কভওয়া প্রচার করতে থাকে। কিন্তু কাবুলের বাদশাহ আমীর হাবীবৃল্লাহ খানকে প্রচুর অর্থ ও নানান প্রলোভনে তার দ্বারা ইংরেজন্ম কাবুল সীমান্তের উক্ত জেহাদী আন্দোলনকে বানচাল করে দিতে প্রয়াস পায়।

এই মহাবিপর্যয় ও সংকট মুহূর্তে বিপ্রবীগণ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। তাই হিজরী ১৩৩৩ সনে শায়পুলু হিন্দ হিজান্ত অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু ইংরেজদের কড়া দৃষ্টি এড়িয়ে বাইরে সন্ধর করা তাঁর পক্ষে মুশকিল ছিল। তবুও তিনি আল্লাহর প্রতি ভরসা করে রওয়ানা হন। কিন্তু সে খবরটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় শায়পুল হিন্দের বিদেশ যাওয়ার খবরে ইংরেজ সরকার প্রমাদ গণলো। ভারতের অভান্তরে শ্রেকতার করা হলে বিশৃংখলার সন্ধাবনা রয়েছে ভেবে বোম্বাই মাটে স্টীমারে আরোহণকালে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা নেয়। ইউ পি সরকার বোম্বাইয়ের গন্ধপরির নিকট এই মর্মে তারবার্তা প্রেরণ করেন। কিন্তু বার্তা পৌছার প্রবিই জাহাক্স ছেড়ে দেয়া হয়।

যাহোক, হিজাজের তুর্কী প্রতিনিধি গালিব পাশার মাধ্যমে আরবের উক্ত একাকার তুর্কী কর্মকর্তা জ্লমোল পাশা ও সেনাবাহিনী প্রধান আনোয়ার পাশার সঙ্গে শায়খুল হিন্দের চুক্তি হয় যে, আনোয়ার পাশা ও জামাল পাশার স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতি অনুরোধপত্র ও নির্দেশাবলী ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে পৌছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে এবং তিনি নিজে বে-কোনো প্রকারে হোক সংগ্রামের ঘাটি ইয়াগিন্তানে চলে যাবেন। সেখান থেকে ভারতে ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে পূর্ণোদ্যমে সক্রিয়ভাবে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন চালানো হবে। তুর্কী কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিটির নাম ছিলো "গালিব নাম।" রাপ্তলেট এ্যাষ্ট্র ক্মিটির রিপোর্টে সেই চুক্তির সংগ্রামী ভূমিকার বিশেষ অংশ হলো ঃ

"হে ভারতবাসী ! এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মুসলমানগণ সর্ব প্রকার অন্ত্রপত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আল্লাহর অনুগ্রহে তুকী সেনাবাহিনী এবং মুজাহিদগণ সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন। সূতরাং হে মুসলমান, তোমরা যে ইংরেজ শক্তির লৌহছ ল আবদ্ধ রয়েছো, সংঘবদ্ধভাবে তাকেছিনুভিনু করে ফেলার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার চেষ্টা ও সামর্থ্য নিয়ে পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে আসো। দেওবন্দ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মওলানা মাহ্মুদূল হাসানের সঙ্গে একমত হয়ে তাকে আমরা ঐ বিষয়ে পরামর্শ দান করেছি; ধন, জন, ও সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সমর উপকরণ দ্বারা তাঁর সহযোগিতা করো। এতে কিছুমাত্র ইতন্তঃত করো না।"

#### আজাদী আন্দোলনে-

কিন্তু এ পরিকল্পনা নিয়ে মওলানা মাহ্মৃদুল হাসান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করবেন ঠিক এমন সময় (১৯১৬ খৃঃ) ইংরেজরা ষড়যন্ত্র করে মক্কার ইংরেজ-তাবেদার শাসক শরীফ হোসাইনের ঘারা তাঁকে প্রেফভার করে। শরীফ হোসাইনের সমর্থনসূচক বক্তব্য এবং "আরবদেশ শাসনকারী তুর্কী বলীকা ও তুর্কীগণ কাফের ও খেলাফতের অযোগ্য" এই মর্মে লিখিত একটি ফতওরায় দন্তখত করতে তাঁকে চাপ দেওরা হয়। তিনি ঘৃনা ভরে তাতে অস্বীকৃতি জানান। অতঃপর তাঁর শিষ্য মওলানা মাদানীসহ কতিপর বিপ্রবী আলেমকে প্রেফভার করে মান্টা দ্বীপে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, তখন মুসলিম সামাজ্যের রাজধানী ছিল তুরক্ষের জারুলে। মক্কা-মদীনা ছিল তুরক্ষ খেলাফতের অধীন আরব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। শরীফ হোসাইন বিচিচ্ছন্নতাবাদী আন্দোলনের নেতার ভূমিকার অবতীর্ণ ছিলেন।

# রাওলেট অ্যাক্ট কমিটি

অবিভক্ত ভারত থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করে ভারত স্বাধীন করা এবং এখানে পুনরায় ইসলামী হ্কুমত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই শাহ ওরালিউন্নাহর চিভাধারার ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালিত হয়। শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী থেকে তরু করে শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহ্মুদুল হাসান পর্যন্ত কয়েকটি বিপ্রব ঘটে যায়। বাংলা-পাক-ভারতের আলেম সমাজই ছিলেন এসব বিপ্রবী আন্দোলনের পুরোধা। ১৮৩১ খৃঃ বালাকোট জেহাদ ও ১৮৫৭ সালের রজাজ সংখ্রামের পর বিপ্রবী আলেমগণ পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে একান্ত গোপনীয় ভাবে এ আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চালিয়ে যান। শত্রুপক্ষ প্রথম প্রথম এর কিছুই টের পারনি। ফলে ইংরেজ সরকারকে বহু ক্ষেত্রে মুক্তি-বোদ্ধা মুল্লাহেদ বাহিনীর হাতে পর্বুদন্ত হতে হয়। এখাতে ইংরেজ সরকারের বহু কোটি টাকা ব্যয় হয় এবং ক্ষম হয় অসংখ্য সৈন্য। ইংরেজগণ নির্বিদ্নে টিকে থাকতে পারে এমন উপায় খুজে পাচ্ছিল না। অবশেষে ভারা বিভ্রান্ত ও হত্তবৃদ্ধি হয়ে এসব বিপ্রবের মূল তথ্য উদ্যাটন ও এর মূলোচ্ছেদের লক্ষ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এটাই হচ্ছে রাওলেট জ্যাই কমিটি।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত কমিটি ভাদের রিপোর্ট পেশ করতে সক্ষম হয়। কমিটি
মওলানা শায়পুলহিন্দের "আনছারুল্বাহ" সংস্থার বিপ্লবী শাখা "আজ্ঞাদ হিন্দ মিশন"
আন্দোলনের অনেক ঘটনারই তথ্য উদ্ঘাটন করতে পারেনি। যে কয়টি বিষয়ের
আবিষ্কার করেছে তাও অসম্পূর্ণ। তাতে আলেমগণ ও তাদের বিপ্লবী সহকর্মীদের
কর্মতৎপরতা এবং রাজনীতি ও যুদ্ধনীতির ক্ষেত্রে যে অদম্য সাহস ও দক্ষতার পরিচয়
পাওয়া যায়, সেটা আধুনিক শিক্ষিত যুবকদের কাছে অবাকই মনে হবে। মনে করার
কারণও রয়েছে, কেননা ঐ সকল সংগ্রামী আলেমের শিষ্য-শাগরিদদের অনুসৃত

নীতিতে সেই সংগ্রামী ভাবধারার ষথাযথ প্রতিফলন তারা মাঝ-খানে দীর্ঘ দিন দেখতে পায়নি। যাহোক, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও পরিবেশে লালিত শিক্ষিত কতিপয় যুবক তাতে হতবাক হলেও একথা সত্য যে, বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি উন্নত রাষ্ট্রসমূহের কর্মকর্তা এবং ঐ সকল দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিক ও কুটনীতিকরা বিদেশ সম্পর্কে সচেতন বলে উপমহাদেশের আলেমগণের দুঃসাহসিকতা পূর্ণ আন্দোলন, তাদের রাজনীতি, সমরনীতি, রাজ্য পরিচালনার অগাধ জ্ঞান ও দক্ষতার বিষয়ে সচেতন ছিলেন। বিশেষ করে শায়পুলহিন্দ মওলানা মাহ্মৃদ্ল হাসানের "আজাদ হিন্দ মিশনের" দুর্দমনীয় সতর্কতাপূর্ণ আন্দোলনের নামে বৃটিশ সরকার যে আতত্তিত থাকতো, তাদের লেখকদের লেখাই তার বড় প্রমাণ।

অবিভক্ত ভারতের আলেম সমাজ ইংরেজদের বিরুদ্ধে কিরপ বীরত্বপূর্ণ আনোলন পরিচালনা করেছিলেন, প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক ইউলিয়াম হান্টার লিখিত 'আওয়ার ইপ্তিয়ান মুসলমান' গ্রন্থে তাঁর আক্ষেপ থেকেও সেটা আঁচ করা বেতে পারে। তা হচ্ছে এই-

"এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারত গভর্নমেন্ট যদি পূর্ব থেকেই ষড়যন্ত্র আইনের তনং ধারা অনুযায়ী ভারতে আলেমদের কঠোর হন্তে দমন করতো, তা হলে ভারত গভর্গমেন্টকে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মোজাহিদ আলেমদের আক্রমণের ফলে এত দুঃখ ভোগ করতে হতোনা। কতিপয় প্রসিদ্ধ আলেমকে গ্রেফডার করা হলে আম্বালা ঘাটিতে আমাদের এক সহস্র সৈন্য হতাহত হতো না এবং লক্ষ পাউও অর্থও বেঁচে যেতো। এমন কি উক্ত লড়াইর পরও যদি কঠোর হন্তে আলেমদেরকে দমন করা হতো, তবে অন্ততঃ পক্ষে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় অভিযান হতে রক্ষা পাওয়ার আশা ছিল।"

এমনিভাবে শারখুলহিন্দ মওলানা মাহ্মুদুল হাসান প্রমুখ বিপ্লবী আলেমের ইংরেজ-খেদা আন্দোলন ও ষড়বন্ধের বিবরণ তাদের লেখার প্রকাশ পার। ঐ সকল বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১৯১৬ খৃষ্টান্দের আগষ্ট মাসে ভারতীয় মুক্তি যোজাদের বড়বন্ধ ধরা পড়ে। ইংরেজ সরকারের কাইলে তাকে 'রেশমী রুমালের চিঠি' নামে অভিহিত করা হয়। কারণ, ইংরেজ বিরোধী পরিকল্পনা সম্বলিত লেখা চিঠিটি রেশমী কাপড়ে লেখা ছিল। তাতে—

"ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত থেকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল আর্ক্রমণ চালাবার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ আছে এবং ভারতের মুসলমানদের পূর্ণোদ্যমে অধ্যসর হয়ে বৃটিশ হকুমতকে উল্লেদ করার কথাও ছিল। "উক্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে মওলভী ওবায়দৃল্লাহ নামক এক ব্যক্তি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তার সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে। মওলভী ওবায়দৃল্লাহ পূর্বে শিশ্ব ধর্মাবলদ্বী ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম প্রইণ্ড করে প্রথমতঃ ছাহারানপুর জিলার

#### আজাদী আন্দোলনে-

জন্তর্গত দেওবন্দে মুসলমানদের ধর্মীয় মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করে ফাজেল ডিগ্রী লাভ করেন এবং কতিপর মওলভীকে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও আক্রমণ পরিচালনার পক্ষে তাঁর মতাবলন্ধী করে তোলেন। তন্যুধ্যে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মওলানা মাহ্মুদুল হাসান ছিলেন প্রধান নায়ক। মওলভী ওবায়দুর্ব্বাহর একান্ত ইচ্ছা ছিল, দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেমদের সহযোগিতায় সারা ভারতে ইসলামী ছকুমাতের প্রেরণা জাগ্রত করে মুসলমানদেরকে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জ্যোর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করা।"

বস্তুতঃ এসব কারণেই বৃটিশ ভারতের মুসলমান তাদের প্রিয় সংগ্রামী নেতা শায়খুলহিন্দ মওলানা মাহমুদ্দ হাসানকে কেন্দ্র করে রণোমাদনা-মূলক গান গেয়ে গোয়ে কুখ্যাত ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলিম যুবসমাজের উষ্ণ রক্তে অগ্নিস্কুলিঙ্গের সৃষ্টি করতো। সেদিন কেবল সিন্ধু, মাদ্রাজ, ইউ পিতেই নয় বাংলার পথে-ঘাটে, গঞ্জে-বাজারে, বন্দরেও এই ধানি উচ্চারিত হতে শোনা যেতো যে,—

"মুসলমানের শেখুল হিন্দ বন্দী আছে মান্টাতে, চল খেলাফত উদ্ধারে মুসলমানী যেতে বসেছে।"

যাহোক, এই সিংহদিল মহান সংগ্রামী নেতা মাল্টার কারাজীবন শেষে ভারতে এসে যখন খেলাফত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তখন তাঁর কারাক্রান্ত দেহ অধিক পরিশ্রম হেতু আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশ্য এই দুর্বলতা নিয়েও তিনি আন্দোলন করে যান। এমনকি তাঁর জীবদ্দশাতেই যখন অসহযোগ আন্দোলন দেখা দেয়, তখনও তাঁকে মওলানা আবুল কালাম আজাদের অনুরোধে দুর্বল শরীর নিয়ে সরকার নিয়ম্বণমুক্ত জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিল্লীর বিখ্যাত "জামায়ায়ে মিল্লিয়া'র ঘারোদঘাটন করতে দেখা যায়। কিন্তু বার্ধক্যপীড়ার মধ্যে অস্বাভাবিক পরিশ্রমের দক্ষণ শেষ পর্যন্ত তাঁর শরীর বেশীদিন টিকেনি। ১৯২০ সালে মওলানা মাহ্মুদুল হাসান সংগ্রামরত ভারতীয় মুসলমানদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করলেন।

# সংগ্রামী নেতা মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী

শারখুলহিন্দ মওলানা মাহ্মুদুল হাসানের ইন্তেকালের পর ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে দেওবন্দ বাহিনীর পক্ষ থেকে ভারতে মুসলমানদের নেতৃত্ব দানে যাঁরা এগিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) ও মওলানা শাক্রীর আহমদ ওসমানীর ত্যাগ ও সংখাম অপরিসীম। উভয়ই ছিলেন মওলানা মাহমুদুল হাসানের যোগ্য সহক্ষী শিষ্য। মওলানা মাদানী মহান সংখ্যামী উন্তাদের আদর্শ এবং দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁর গোটা

জীবনকে দ্বীন ও মিক্সাতের স্বার্থে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। তিনি প্রখ্যাত মৃহাদ্দিস আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরীর (রহঃ) পর ১৯২৯ শ্বীষ্টাদ্দে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান অধ্যাপক নিয়োজিত হন। এক কালের অবিভক্ত ভারতের আলেমদের সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের'ও তিনি সভাপতি ছিলেন (১৯২৩ খৃঃ)। মওলানা মাদারী অসহযোগ আন্দোলন সহ অখও ভারতের পূর্ণ আন্সাদী পর্যন্ত হিমালয়ের মতো অটলভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যান। এ উদ্দেশ্যে তিনি সারা ভারতের আনাচে কানাচে বহুবার সফর করেন। মওলানা মাদারীকে কয়েকবার ইংরেজ সরকার জেলে আবদ্ধ রেখে তাঁর প্রতি অকথ্য জ্বলুম নির্যাতন চালায়।

#### খেলফত ও অসহযোগ আন্দোলন

र्यमायक जात्नामत्नत পागाभागि यथन जनश्याग जात्नामन एक श्रा. जथन সরকারী অফিস-আদালত থেকে ওরু করে সরকার পরিচালিত স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা সব শূন্য হতে তরু করলো। অসহযোগ আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য মওলানা মাদানী যে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবজনক অধ্যায় হিসাবে ভাস্বর হয়ে থাকবে। তিনি 'রিসালা-এ তরকে মুয়ালাত" নামে এক্খানা তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ পুস্তিকা রচনা করে ইংরেজদের ব্যাপারে উত্তেজিত ভারতবাসীর জ্বেহাদী আগুনকে অধিক প্রচ্জুলিত করেছিলেন। পুস্তকটি এতই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে, শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তা বাজেয়াফত করতে বাধ্য হয়। তাতে মওলানা মাদানী যুক্তি প্রমাণ ও শরীয়তের হুকুম-আহকামের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, বৃটিশ শক্তি তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক শক্তি-কেন্দ্র তুর্কী খেলাফতের মূলোৎপাটন করতে বদ্ধপরিকর। যারা মিসর, হেজাজ বিশেষতঃ মক্কা-মদীনা ভূমির উপর নানা ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করে নির্যাতন ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে, যারা আরব জাহানের বিষফোঁড়া ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে, যারা মুসলিম জাহানের মেরুদণ্ড তুরঙ্ক সামাজ্যকে আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে খন্ত-বিশ্বভ করেছে, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা ইসলামী শরীয়ত বিরোধীই নয়, মানবতা বিরোধীও বটে। বলাবাহল্য, মওলানার এই পুস্তক বৃটিশ-ভারতে ইংরেজদের ভিত্তিমূল কাঁপিরে তোলে।

# করাচীর মোকদ্দমা ও মওলানা মাদানী

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান সম্বল ছিল তারতের জ্বনবল ও সম্পদ। তুর্কী খেলাফতের অধীন মক্কা মদীনার পবিত্র ভূমিকা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোকে খন্ড-বিশ্বত করে ফেলার জন্য যে বৃটিশ সামরিক শক্তি ব্যবহৃত হয়েছিল, তাতে সৈন্য সংগ্রহ

#### আজাদী আন্দোলনে-

করা হয়েছিল প্রধানতঃ ভারত খেকেই। এতে করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা প্রকারান্তরে মুসলিম সেনাবাহিনী ঘারাই তুরস্ক, সাইপ্রাস এবং সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যের আরব মুসলমানদের বৃকে গুলী বর্ষণ করাচ্ছিল। মুসলমানদেরকে দিয়ে কুচক্রী সাম্রাজ্যবাদীদের চালিত জগৎজাড়া মুসলিম নিধনের এই ন্যাক্কার-জনক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৮, ৯ ও ১০ই জুলাই তারিখে করাচীতে নিখিল ভারত খেলাফত কমিটি'র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মওলানা মাদানী এই প্রস্তাব উত্থাপন করলেন যে,—

"যে কোনো মুসলমানের পক্ষে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীতে চাকুরী করা বা চাকুরীকে উৎসাহিত করা সম্পূর্ণ হারাস। বৃটিশ সৈন্যবাহিনীতে কর্মরত সকল মুসলিম সৈনিকের নিকট একথা পৌছিয়ে দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।"

সম্বেলনে মওলানা মাদানীর এই বিপ্লবাত্মক প্রস্তাবটি বিপূল উত্তেজনাপূর্ণ সাড়ার মধ্য দিয়ে গৃহীত হয় এবং মুহূর্তের মধ্যে সারা ভারতে একথা ছড়িয়ে পড়ে। মওলানা মাদানীর এ প্রস্তাবকে প্রকাশ্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০, ১৩১ ও ৫০৫ ধারা মতে মওলানা মাদানী ও মওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার, মওলানা শওকত আলী, ভঙ্টীর শায়ফুদ্দীন কিচ্লু, মওলানা নিসার আহমদ কানপূরী, পীর গোলাম মুজাদ্দিদ সিন্ধী ও স্বামী শঙ্কর আচার্যের বিরুদ্ধে এক রাষ্ট্রদ্রোহিতা মূলক মোকদ্বমা দারের করে।

### মওলানা মাদানীর গ্রেফতারী

নিখিল ভারত খেলাফত কমিটির সম্মেলন সমাপ্ত হওয়ার পর মওলানা মাদানী করাচী থেকে দেওবন্দ চলে যান। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ১৮ই সেপ্টেম্বর তাঁর নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হয়। মাদানীর গ্রেফতারী পরওয়ানার কথা প্রচার হওয়া মাত্র সমগ্র দেওবন্দ শহরে স্বতঃক্ষূর্ত ধর্মঘট পালিত হয় এবং অল্পক্ষণের মধ্যে হাজার হাজার লােক তাঁর বাসভবনে এসে জামায়াত হয়। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ জনতার সংঘর্ষের আংশকায় সরকার তাৎক্ষনিক ভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে, পরদিন শহরবাসী শােভাযাত্রা সহকারে মওলানাকে ষ্টেশনে পৌছিয়ে দেবে। কিন্তু গভীর রাত্রে দেখা গেলাে, একদল গুর্মা ও কতিপয় গােরা পুলিশ কর্মচারী এসে তাঁর বাসভবন ঘিরে ফেলে এবং রাত ওটার সময় তাঁকে গ্রেফতার করে স্পেশাল ট্রেনে করে নিয়ে যায়। তাতে পরদিন আবার তার গ্রেফতারির প্রতিবাদ ও মুক্তির দাবীতে অন্যান্য শহর সমেত ক্ষুব্ধ জনতা স্বতঃক্র্ত ধর্মঘট পালন করে।

# আসামীর কাঠ গড়ায় মওলানা মাদানী

১৯১৯ খৃঃ ২৬শে ডিসেম্বর করাচীর খালেকদিনা হলে এই ঐতিহাসিক মোকদ্দমার শোর্নানী শুরু হয়। আইনগত দিক থেকে এ মোকদ্দমায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ফাঁসি অথবা

আজীবন নির্বাসন হবার কথা। হলের গোটা পরিবেশকে বিভীষিকাময় করে তোলা হয়েছিল। দেড় শত সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এবং হলের চার পাশে ছিল কাঁটাতারের বেড়া। করাচী শহরের সর্বত্র বৃহদাকারের দণ্ডধারী পুলিশের তৎপরতা। বেলা দশটার দিকে আড়াই শত অন্ধ্রধারী সৈন্য কামান গোলা নিয়ে হলের পেছনে মোতায়ন। ঐ সময় যে-কোনো ব্যক্তির মনে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। মওলানা মাদানী প্রমুব্ব আলেমকে এই বিভীষিকাময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে হলে আনা হলো। কিন্তু যাদের উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার এই ভীতিপ্রদ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো তাঁরা এসবকে শিশুর ক্রীড়া-কৌতুকের ন্যায় মনে করলেন। তাঁদের সংগ্রাম ছিল ন্যায় ও সত্যের। প্রস্বব সিংহদিল মোজাহিদ তার কিছুই পরওয়া করেননি। তাঁরা এটা স্পষ্টই জানতেন যে, যদি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁদেরকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলায়, তাতে তাঁরা শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করবেন এবং জাতি পাবে সত্যনিষ্ঠার প্রেরণা; আর এমনিভাবে স্তারতের আজাদীর পথ কাফের বিরোধী জেহাদে দ্রুত রূপান্তরিত হবে।

নেতৃবৃদ্দ মোকদমায় কোন প্রকার আইনজীবি নিযুক্ত করেননি। মওলানা মাদানী ও তাঁর সহকর্মী মওলানা মুহাশ্বদ আলী জাওহার ইংরেজ আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যেই নির্ভীক ও অনলবর্ষী ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে এই ষড়যন্ত্রমূলক মোকদমার রহস্যই কেবল ফাঁস হয়ে যায়নি, এর দারা পাক-ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূলও কেঁপে উঠে। করাচীতে ইংরেজ কাঠ গড়ায় মওলানা মাদানী ও মওলানা জ্ঞাওহারের সে-সব অনলবর্ষী বক্তৃতা উপমহাদেশের আজ্ঞাদী সংগ্রামের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্গাক্ষরে লিখিত থাকবে।

# আদাদতে মওলানা মুহামদ আলী জাওহারের ভাষণ

"যে প্রস্তাবকে বৃটিশ সরকার রাজদ্রোহ বলে অভিযুক্ত করছে, এটা এমন এক মহাপুরুষের আনীত প্রস্তাব, যাঁকে আমি শ্রন্ধের মুরবিব হিসাবে গ্রহণ করতে গৌরব বোধ করি। তিনি হচ্ছেন হযরত মওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী। "ইংরেজ সরকারের পুলিশ ও সৈন্য বিভাগে মুসলমানদের যোগদান হারাম এবং শরীয়ত নিষিদ্ধ" বলে ফতওয়া ও বিজ্ঞপ্তি সামরিক অফিসার সিপাহীদের নিকট প্রচারিত হক্ষে জেনে আমার অস্তর আনন্দে উর্বেলিত হয়ে উঠেছে।"

## মওলানা মাদানীর ভাষণ

"অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায় ও সত্য কথা বলাই উত্তম জেহাদ" –এই হাদীসের মর্ম বাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত মওলানা মাদানী আদালতের সামনে যেই নিতীক ভাষণ দিয়েছিলেন তা হলো:

#### ञाकामी जात्मानत-

"আমি একজন ধর্মানুরাগী ব্যক্তি হিসাবে আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের হাদীসের প্রতি রয়েছে আমার অটল ঈমান ও পূর্ণ আস্থা। 'কেউ ধর্মীয় কাজে বাধার সৃষ্টি করলে কোনোরপ পরওয়া না করেই তা প্রতিহত করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ ।' মহানবীর নির্দেশ হচ্ছে: কোনো শাসক বা রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার তখনই জায়েজ, যদি তাতে আল্লাহর অবাধ্যতা না থাকে। এমন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অধীনে থাকা বা তার আদেশ পালন করা অবৈধ, যারা বা যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ বিরোধী শাসনকার্য চালায়। ধর্মীয় আলেম হিসাবে সাধারণ মানুষের তুলনায় আমার প্রতি আল্লাহ-রসুলের প্রত্যেকটি হুকুম তামিল করা এবং অন্যের নিকট প্রচার করা অধিকতর কর্তব্য। ধর্মীয় গ্রন্থের রয়েছে, যে ব্যক্তি সভ্য গোপন করবে কেয়ামতের দিন তাকে দোষখের জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। কুরআন পাকে কাফের সম্পর্কে কঠোর আযাবের কথা উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু যে মুললমান অপর মুসলমানকে হত্যা করে, তার জন্যে পাঁচ প্রকারের শান্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। "......বর্তমান পরিস্থিতিতে ইংরেজ সরকারের পুলিশ বা সৈন্য বিভাগে যোগদান করলে তাকে বাধ্য হয়ে অপর মুসলমানকে হত্যা করতে হয়। তাই আলেম সমাজ ইংরেজ সৈন্যবাহিনীতে কোনো মুসলমানের যোগদান করাকে হারাম বলে ফতওয়া জারী করেছেন। ইসলাম ধর্মমতে এটা হচ্ছে ভাদের অপরিহার্য ধর্মীয় দায়িত্ব। সুতরাং করাচী সম্মেলনে যে প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে, সেটা নতুন কিছু নয় বরং' তেরশো বছর পূর্বেকার একটি বিশেষ ধর্মীয় অনুশাসনেরই অভিব্যক্তি মাত্র।"

"মিঃ লয়েড জর্জ ও মিঃ চার্চিল যখন এ ঘোষণা করেছেন যে, তুকী খেলাফতের সঙ্গে তাদের যেই যুদ্ধ, সেটা কুসেডের ধর্ম যুদ্ধ, ইসলাম খৃষ্টধর্মের মধ্যে শেষ বুঝা-পড়ার যুদ্ধ, তখন মুসলমানদের পক্ষে ইসলাম বিরোধী সকল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা প্রধান ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"উল্লেখ্য যে, এই ধর্মীয় উত্তেজনার ফলেই ১৮৫৭ সালে সারা ভারতের সর্বত্র যখন বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছিল, তখন রানী ভিক্টোরিয়া অর্থাৎ ইংরেজ সরকার ভারতীয়দেরকে যে প্রতিশ্রুতি ও সরকারী ঘোষণা প্রচার করে তাদের সাজ্বনা দিয়েছিলেন, তাতে উল্লেখ ছিল যে, "কারও ধর্মের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না বরং ধর্মীয় বিষয়ে দেশবাসীর পূর্ণ আজাদী থাকবে।" বৃটিশ পার্লামেন্টেও তা স্বীকৃত হয়েছিল। এমনকি পরবর্তীকালে সপ্তম এডওয়ার্ড এবং পঞ্চম জর্জও এ ঘোষণা সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সরকার যদি রানী ভিক্টোরিয়া, পরবর্তী সমাটগণ ও তাদের পার্লামেন্টের প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণার কোনো মর্যাদা না দেন আর ভারতবাসীর ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপকে সঙ্গত মনে করেন, তা হলে এদেশের কোটি কোটি

## অলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা

মুসলমানকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, তারা মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকতে চার, না নিরেট ইংরেজ বশংবদ প্রজা হিসাবে। ভারতের তেত্রিশ কোটি হিন্দুকেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অবশ্য আমি মুসলমানদের তরফ থেকে ইংরেজ সরকারকে সতর্ক করে দিতে চাই, যদি সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে, তা হলে মুসুলমানরা নিজের ধর্ম বক্ষার খাতিরে জীবন উৎসর্গ করে দিতেও কিছুমাত্র ইতন্ততঃ করবে শা। আর এ জন্য আমিই সর্বাক্তা জীবন উৎসর্গ করতে এগিয়ে আসবো।"

এ সময় মওলানা মুহাশ্বদ আলী জাওহার শ্রদ্ধাভরে মওলানা মাদানীর পদচুম্বন করে তাঁর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শন করেন।

অতঃপর ১৯২১ সালের ১লা নভেম্বর এই ঐতিহাসিক মোকদ্দমার রায় প্রকাশিত হয়। মওলানা মাদানী ও তাঁর সহক্ষীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শেষ পর্যন্ত তাদের ক্ষুবধার যুক্তির সামনে বাতিল হয়ে যায়। এসংত্ত্ব অপর কয়েকটি অভিযোগের অজুহাতে ভারতীয় দগুবিধির ৫০৫ ও ১০৯ ধারা মতে হয়রত মওলানা মাদানী ও তাঁর সহক্ষীদেরকে দু'বছর করে সশ্রম কারা দপ্তের হকুম দেয়া হয়।

করাচীর মোকদ্দমা চলা কালে দেশব্যাপী উত্তেজনার আগুন প্রচ্জুলিত ছিল। যে সত্যের বাণী উচ্চারণ করে মুসলিম ভারতের সংখ্যামী নেতাগণ ইংরেজ নির্যান্তনের গৌহ প্রাচীরের অন্তরালে নিম্পেষিত হচ্ছিলেন, দেশবাসী তা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিল এবং প্রতিক্রিয়া হিসাবে সারা দেশে সভা, শোভাষাত্রা ও হরতাল পালিত হয়। মূলত: এমনিভাবেই উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হতে থাকে। জেলে অবস্থান রত মঙলানা মাদানীর কাছে তাঁর সহকর্মীদের পক্ষ থেকে অসংখ্য চিঠিপত্র যেতো, সে সব চিঠিপত্রের জবাব হিসাবে মন্তলানা সাহেব যে জ্ঞানগর্ভ ও জ্বালাময়ী কথাবর্তা লিখতেন, সেওলোর সংকলন "করাচীর চিঠি" হিসাবে প্রসিদ্ধ। (হায়াতে মাদানী)

# মুরাদাবাদ ও নৈনিভাল কারাগারে মওলানা মাদানী

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলা কালে যখন বৃটিশ সরকার বিপক্ষের উপর্যুপরি আক্রমণের ফলে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং মর্মে মর্মে অসুভব করে যে, ভারতের সঙ্গে একটা বুঝা পড়া করা না হলে উপায় নেই, তখন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ক্টাফোর্ড ক্যুপসের নেভূত্বে 'ক্যুপস মিশন' ভারতে প্রেরিত হয়। এ সময় ভারতের বিভিন্ন পার্টির মধ্যে এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মর্তভেদ ভীষণ এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তখন মঙলানা মাদানী সমঝোতার উদ্দেশ্যে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি ভঙ্গিতে সৃক্ষতত্ত্ব সন্নিবেশিত প্রমাণাদি দ্বারা দ্বিজ্বাভিতত্ব ও এক জ্বাভিতত্ত্বের সমস্যার সমাধানের অবতারণা করে যে

#### আজাদী আন্দোলনে-

ফর্মুলা পেশ করেছিলেন, উক্ত মিশন তাতে স্তম্ভিত হয়ে যায়। তারা মওলানা মাদানীর অগাধ রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতি, জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। পরে মওলানার এই ফরমূলা "মাদানী ফরমূলা" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানান কারনে উক্ত মিশন ব্যর্থ হলে পুনরায় আজাদী আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে এবং পূর্বাপেক্ষা অধিক জোরেশোরে ভারতের সর্বৃত্র এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। তখন দিশেহারা ইংরেজ সরকার বলপূর্বক ভারতের আন্দোলন দমন করার জন্য গভর্ণর জেনারেল মি. এমেরী ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মি. চার্চিল একটি যুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং মওলানা মাদানীকে এ প্রেক্ষিতে প্রেকতার করার বাহানা খুঁজতে থাকেন। কেননা মঙ্গানা মাদানীর ব্যক্তিত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ভারত থেকে বিভাড়িত করার মরণপণ সংগ্রামী নেতা হিসাবে মাদানী সম্পর্কে তারা খুব ভালভাবেই সচেতন ছিলেন। অতঃপর ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ২৩, ২৪ ও ২৫শে এপ্রিল তারিখে মুরাদাবাদে অনুষ্ঠিত জেলা জমইয়তে ওলামায়ে হিন্দের কন্ফারেন্সে মওলানা মাদানীর বন্ধৃতাকে উপদক্ষ করে তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা সাজানো হয় এবং গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করা হয়। কনফারেন শেষে মওলানা সাহেব দেওবন্দ পৌছে যান। সেখানে গ্রেফতার করা নিরাপদ মনে না করে তাঁকে পাঞ্জাব ইতেহাদ কনফারেলে যাওয়ার পথে দেওবন্দ ও ছাহারানপুরের মধ্যবর্তী তিশছড়ী ষ্টেশনে রাত দুটার সময় গ্রেফতার করা হয় ৷ মন্ত্র্পানা মাদানীর এ গ্রেফতারীর পর প্রথম মুরাদাবাদে ও পরে এলাহাবাদের নৈনিতাল জেলে তাঁকে বহুদিন কারা রুদ্ধ করে রাখা হয়।

মওলানা মাদানী পরিস্থিতির শ্রেকিতে অনেক সময় উদ্দীপনাময়ী ভাষায় বক্তা দিতেন। ১৯২১ খৃষ্টান্দের ২১শে ব্রেক্রয়ায়ী তারিবে অনুষ্ঠিত খেলাফত কন্ফারেলে সভাপতির ভাষণ দান কালে তিনি আন্দোলন সম্পর্কিত যে ভাষণ দিয়েছিলেন, এখানে তার কিছু অংশ পেশ করা হলোঃ

#### রক্তের বদলে ভারতের ভাগ্য

"……হে ভারত। ফ্রান্সের ময়দানে, ইটালীর পাহাড় পর্বতে, সালুনিকার মাঠে-ঘাটে, দারাদানিয়ালের প্রস্তর ভূমিতে, সিনাই উপত্যকা এবং সুরেজ ও সিরিয়ার বালুকা প্রান্তরে, এডেন ও ইয়ামনের কল্পর ভূমিতে, ইয়াক, ইয়ানের মাঠে-ময়দানে, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে, মধ্য এশিয়া ও কাক্ষকাজিয়ার ভূষার ভূমিতে, এবং কৃষ্ণ সাগর, লোহিত সাগর ও শ্বেত সাগরের উপক্লসমূহে বন্য পণ্ড ও জন্তুর ন্যায় অতীব নির্দয়ভাবে তোর লক্ষ লক্ষ কচি সন্তানের রক্তের স্রোত প্রবাহিত করা হচ্ছে, তাদের উপর গোলা বর্ষণ চলছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ অস্ত্রাঘাতে দুনিয়া থেকে বিদায়

নিচ্ছে। কিছু জিজ্ঞাসা করি হে ভারত। এর বিনিমরে তোকে কি পুরস্কার দেওরা হলো? উত্তরে এছাড়া তোর আর কি বলার আছে বে, এর পুরস্কার স্বরূপ তোর ভাগ্যে জুটেছে খ্রীদের বৈধব্য, সন্তানদের এতীম হওরা, ভোর পালার দাসত্ত্বে শৃংখল পরানো, রাওলেট বিল পাশ হওরা, কোর্ট মার্শালের কবলে পড়া, পাঞ্জাবের দিকদিগন্তকে রক্তে রঞ্জিত করা, জালিনওয়ালাবাগে মিশিন গানের বর্ষণ, ভোর নিরিহ সন্তানদের উপর পাশবিক অত্যাচার ও অপমানজনক ব্যবহার, ভোর স্বাধীনতা কেড়ে নেওরা, ভোর উপর নানাবিধ টাক্স বসানো, ভোকে রাজন্রোহিতার নানারূপ ষড়যন্ত্রের বেড়াজ্ঞালে শৃক্তালিত করা।"

"ভাইসব, এ সমন্ত কি কারণে সম্ভব হচ্ছে তা আপনারা চিন্তা করেছেন কি? আমাদের অনৈক্য এবং বিদেশীদের সঙ্গে আমাদেরই এক শ্রেণীর লোকের অবৈধ মৈত্রী সহযোগিতার কারণেই এসব সম্ভব হচ্ছে। আজ যদি আমরা গোটা ভারতবাসী ঐক্যবদ্ধ হই, পৃথিবীর কোনো শক্তি আমাদের প্রতি চোখ তুলে তাকাবার সাহস পাবে না। আমাদের ঐক্যশক্তির কাছে তাদের গোলা-বারুদ নিক্রির হতে বাধ্য। .....আমাদের মতবিরোধে কেবল আমাদেরকেই বিপদে পড়তে হবে না বরং এর ফলে গোটা প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ ও জ্ঞাতির স্বাধীনতাও বিপন্ন হয়ে পড়বে।" –(হায়াতে মাদানী)

আজাদী অর্জন ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দারুল উলুম দেওবন্দকে কেন্দ্র করে শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভীর অনুসারীদের যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, এই সঙ্গে উপমহাদেশের প্রায় সকল শ্রেণীর আলেমই জড়িত ছিলেন। এ আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন আরও অসংখ্য নির্যাতিত আলেম রয়েছেন, যাদের সুদীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করা এখানে সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে মওলানা হাসরাৎ মোহানী, মওলানা আজাদ সোবহানী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা আতাউল্লা লাহ বুখারী, মওলানা মহাম্বদ আলী, মওলানা শগুকত আলী, মওলানা ওজাইর তল পেলোয়ারী, মওলানা ওয়াহীদ আহমদ, মওলানা আবদুল রহীম রায়পুরি, মওলানা মুহাম্বদ সাদেক, মওলানা বেশ্ব আবদুল রহীম, প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম।

আঞ্চাদী আন্দোলনে বাংলা দেশ থেকে যেসব আলেম জড়িত হরে জ্মাবর্তী ভূমিকা পালন করেছিলেন ভালের মধ্যে মওলানা মনীক্ষজামান ইসলামাবাদী, পীর বাদশা মিয়া, মওলানা আকরাম খাঁ, মওলানা আবদুলাহিল কাকীও ও মওলানা আবদুলাহিল বাকী, মওলানা অভহার আলী, মওলানা শামসুল হক করিদপুরী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের নাম উল্লেখযোগ্য।

এসব সংখ্যামী ওলামা কেবল রাজনৈতিক সংগঠন, বজৃতা ও তংপরতার ঘারাই আঞ্জাদী আন্দোলন পরিচালনা ক্লরেননি, সাহিত্য, সাংবাদিকতার মাধ্যমেও তাদের

#### व्याकामी व्यादमानदा-

ক্ষুরধার লেখনী সমানে চালিত হয়েছিল। আজাদী আন্দোলনের নির্ভীক সেনানী বিপ্লবী নেতা মণ্ডলানা মুহাম্বদ আলী কর্তৃক কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী পত্রিকা "দি কমরেড" ও দিল্লী থেকে প্রকাশিত উর্দূ দৈনিক "হামদর্দ" সারা দেশে জেহাদের আন্তন ছড়িয়ে দিয়ে ছিলো। মণ্ডলানা মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো 'সুলতান' ও 'আল-ইসলাম'। এ ছাড়া তিনি অনেক পুক্তকও এই মর্মে রচনা করেন। মণ্ডলানা জাফর আলী খানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো 'জমিনদার' পত্রিকা। মণ্ডলানা আবুল কালাম আজাদের পাণ্ডিতা পূর্ণ বক্তৃতা ও ক্ষুরদার লেখনীর কথা উপমহাদেশের কে না জানে। উর্দু ভাষায় প্রকাশিত 'আল-হেলাল' ও 'আলবালাগ' পত্রিকায় তাঁর উত্তেজনাপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ লেখা মুসলমানদের অন্তরে ঈমানের দীপশিখা ও বৃটিশ সরকার বিরোধী আগুল জ্বালিয়ে দিতো।

বস্তুতঃ ইংরেজদের ব্যাপারে কারও কারও অনুসৃত নীতির ফলে এক শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে ইংরেজ আনুগত্যের যে তাব সৃষ্টি হয়েছিল, এসব মুসলিম মনীষি ও আজাদী আন্দোলনের বীর সেনানী অনলবর্ষী বক্তৃতা ও লেখা বৃটিশ সরকারের প্রতি সে সব পরাজিত মনোভাবের মুসলমানদের আনুগত্যেরও পরিসমান্তি ঘটায়। আর তাই ঐ 'সকল লোকও মওলানা মুহাম্মদ আলীর অনুসরণে পরবর্তী পর্যায়ে এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

## নাদওয়াতৃল মুসাত্রেকীন

ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা ও সংকৃতিকে ভারতের বুকে অক্নুন্ন রাখা এবং তার প্রচার ও প্রসার দানের ক্ষেত্রে দারুল উল্ম দেওবন্দের আর এক অবদান হলো দিল্লীর নাদওয়াতৃল মুসান্রেফীন' প্রতিষ্ঠানটি। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন মফডী আতীকুর রহমান, ফাজেলে দেওবন্দ। এটি ইসলামী জ্ঞান-ৰিজ্ঞানে গবেষণা ও বৃদ্ধিবৃত্তিক সেবা ক্ষেত্রে উপমহাদেশের একটি অতৃলনীয় প্রতিষ্ঠান। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পশ্চিত্রগণ অধিকাংশই দেওবন্দে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। এ প্রতিষ্ঠান ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণামূলক বন্থ মূল্যবান গ্রন্থ প্রশাসন করে উপমহাদেশে ইসলামের বৃদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বদানে বিরাট অবদান রাখে।

এভাবে কংগ্রেসেরও বহু আগে থেকে অবিভক্ত ভারতের মুসলমানরা ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে যখন নানান ঘাত-প্রতিঘাত ও বাধাবিপত্তির মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আজাদী আন্দোলন চালিয়ে যাছিলেন, তখন তাঁদের সঙ্গে গঠিত হিন্দু প্রভাবিত ভারতীয় কংগ্রেসও এক যোগে আন্দোলনে জড়িত ছিল।

মূলতঃ বেলাকত আন্দোলনের পর কর্মেনই ছিল ভারতের আজাদী আন্দোলনে বিশ্ব-মুসলমানের উক্যেবন্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই অসহযোগ আন্দোলন পরিচালিত হয়। কিছু মুসলমানদের প্রতি হিন্দু নেতাদের বিমাতা-সুলভ মনোভাব, পদে পদে মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে মুসলমানদেরকে হজম করে নেওয়ার প্রবণতা এবং তাঁদেরকে রাষ্ট্রীয় জীবনে সকল ক্ষেত্রে কোনঠাসা করার দ্রতিসন্ধি প্রভৃতি সংকীর্ণতার কারণে অধিকাংশ মুসলিম নেতা হিন্দু মুসলমানের এ এক্য সংস্কৃতিতে মুসলমানদের টিকে থাকার ব্যাপারে সন্ধিহান হন। বাস্তবেশু তাই ঘটে, পৌনপুনিক হিন্দু নেতৃত্বের সংকীর্ণ মানসিকজার বহিঃপ্রকাশে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৯০৬ সালে গঠিত মুসলমানদের জাতীর প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগে এসে তারা ক্রমে যোগদান করতে থাকেন। তবে তথনও কর্গেরসে বহু প্রতিষ্ঠানালী মুসলমান নেতা থেকে যান।

# জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ গঠন (১৯১৯ ইং)

সকল আলেম এ যাবত আজাদী সংগ্রামে লিও ছিলেন, কিন্তু তাঁরা দেখতে শেলেন বে, বর্ণিভ দুটি রাজনৈতিক দলের গঠনতত্ত্ব বিশেষ করে কংগ্রেসের গঠনতত্ত্বর মধ্যে তাদের সেই মূল লক্ষ্য শামিল নেই, যা ১৮০৩ খৃঃ শাহ আবদুল আজীজ দেহলন্তী তাঁর বিপ্রবী ফতওয়ার মাধ্যমে মুসলিম ভারতের জন্যে নির্দেশ করে পিয়েছিলেন আর যে জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন বালাকোটের বীর শহীদান। তাই অবিভিক্ত ভারতের আলেমগল উপমহাদেশের মুসলমানদের ইসলামী নেতৃত্ব দানের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর "জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দু" নামক একটি সর্ব ভারতীয় ওলামা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। উল্লেখিত তারিখে অমৃতশ্বরে মওলানা আবদুল বারী ফিরিন্সি মহন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ওলামা সম্বেলনে জমিয়তে ওলামান কি নহন্ত্র গঠিত হয়।

যুক্ত-জাতীয়তা ও বিনা শর্তে কংগ্রেসকে সমর্থনের প্রশ্ন দেখা দেয়ার আগ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারতের প্রায় সকল শ্রেণীর আলেমই জড়িত ছিলেন। উল্লেখ্য বে, এই ওলামা সম্মেলনেই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২৮ শে ডিসেম্বর ১৯১৯ ইং সালেই এক দিকে যেমন অমৃতশ্বরে মওলানা শওকত আলীর সভাপতিত্বে খেলাক্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তেমনি হাকীম আজমল খানের সভাপতিত্বে মুসলিম লীপ এবং পত্তিত মতিলাল নেহেক্লর সভাপতিত্বে কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

# আ<u>লেমরাই কংগ্রেসের দশ বছর</u> আগে ভারত স্বাধীনের প্রস্তাব নেন

জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ কর্তৃক সর্বপ্রথম ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর প্রথম ভারত স্বাধীনতার দাবী তোলার দশ বছর পর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। জমিয়তের প্রস্তাবের ১৭ বছর পর ১৯৩৬ সালের ১৭ই অক্টোবর মরহুম কায়েদে

#### সাজাদী আন্দোলনে-

আয়ম মুহাম্মদ আলী জিল্লাহর সভাপতিত্বে লাক্লোতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে ভারত স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। অনেকেই প্রান্তি ও অক্তাতা বলতঃ মনে করে থাকেন যে, কংগ্রেসই বুঝি আজাদীর চ্ডান্ত পর্যায়ে প্রথম ভারত স্বাধীনতার প্রস্তাব নিয়েছিল।

সত্য কথা এই যে, ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোষণা হয়েছিল মূলতঃ ১৮০৩ খৃঃ শাহ আবদুল আজীজের বিপ্লবী ফতওয়ার আহ্বান ঘারা, আর ভারতের সেই স্বাধীনতা প্রভাবেরই রক্তক্ষরী দৃশ্য দেখা গেছে ১৮৩১ খৃঃ বালাকোটের ময়দানে, যা আলেমদের একক ভ্যাগের বিনিময়েই সংঘটিত হয়েছিল। অতঃপর ওলামায়ে কেরাষই ১৯১৯ খৃষ্টান্দের ২৮শে ডিসেম্বর ভারতবাসীকে ইংরেজের কবল মুক্ত করার জন্যে আজাদীর প্রথম আনুষ্ঠানিক দাবী ভোলেন। এভাবে দেড়শো বছর পূর্বে উপমহাদেশের মুসলিম আলেম সমাজ আজাদী আন্দোলনের যেই বীজ বপন করেছিলেন এবং বুকের তপ্তভাজা খুন দিয়ে যাকে সিক্ত করেছিলেন, সেই বীজই শেষ পর্যন্ত পত্র-পল্লবে স্থাভিত হয়ে ফল দানের উপযোগী হয়।

ভারতের বিজ্ঞনূর থেকে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের মুখপত্র "দৈনিক আলজমিয়ত" এবং অর্থ সাঞ্চাহিক "মদীমা" ওলামা সমাজ ও মুসলমানদের মধ্যে আজাদী আন্দোলন, ইসলামী জেছাল ও লিক্ষা-সংস্কৃতির প্রেরণা যোগায় এবং এগুলাকে কেন্দ্র করে বহু আলেম সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের সৃষ্টি হয়। যেহেতৃ ইসলামী রাট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রকিক্ষক ছিন্দো পরাধীনতা, তাই সর্বপ্রথম পরাধীনতার জিজির চিহ্ন করাকেই ভারা আমাধিকার ছেয়। ফলে একই লক্ষ্যের অন্যান্য সংগঠনের সাঞ্চেও ভারা যোগ দেয়। আলেম সমাজের কেউ কেউ ইংরেজ লাসন উল্ফেদকামী তাদের একক প্রতিষ্ঠান জিমিয়তে প্রলামায়ে হিন্দ' ছাড়াও অভিনু লক্ষ্যের অভিসারী কংগ্রেস এবং মুসলিম লীলের সঙ্গে সঞ্জিয়তাবে কাজ করতে থাকেন।

#### মতশাৰা আক্রাম খা

মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক, রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ কলোনা আকরাম খাঁ তখন তাঁর সাঙাহিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী ও দৈনিক আঁজাদের মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী লিকা-সংকৃতির অনুরাণ সৃষ্টি ছাড়াও তাঁর কুরধার লেখনী ছারা এদেশবাসীকে আজাদী পাগল করে তুলেছিলেন। মূলত ঃ এজনাই বলা হর যে, মওলানা আকরাম খাঁ ও তাঁর আজাদ প্রিকা না প্রাক্রলে বাংলাদেশ পাকিস্তান হতোনা বরং পশ্চিম বাংলার মতোই কোটি কোটি মুসলমানের এ দেশটিকে ভারতের গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকতে হতো। আজ যে সকল কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক মওলানা আকরাম খাঁর আদর্শকে বক্র দৃষ্টিতে দেখেন এবং বামপন্থী সংস্কৃতির অনুশীলন ছারা ধিকৃত চিন্তায় সুখপান, তাদের অনেকেই আজাদী আন্দোলনের বীর সেনানী এই মওলানা সাংবাদিকের কাছে খনী।

উপমহাদেশের বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ চিন্তা মওলানা আক্রাম বার মন-মন্তিককে আচ্ছন করে রেখেছিল। তার কর্মবহুল জীবনই এর জুলন্ত

স্বাক্ষী। দেশবাসীর সার্বিক কল্যাদের জন্য আ<u>জাদীকে</u> তিনি <u>প্রধয় ও প্রধান</u> শর্ত করে দিয়েছিলেন। এজন্যই তিনি পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন ক্সার জন্য অকুতোভয়ে সাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। শিকা-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীর जक्न निक श्रांक अन्यज्ञ मुजनबानरम्य क्नाप हिस्ता वे जमेर अस्तिक्ट विनिद्ध এসেছেন বটে কিছু এজন্যে জাতীয় জাগরণ সৃষ্টিতে তাঁর অবদান সর্বোচ্চ। কেননা তাঁর षात्राहे वाश्नात घरत घरत जांकामी भागन मानुरस्त काट्ट शंधीनका जारमानरनत वानी অধিক পৌর্ছেছিল। তাঁর নির্জীক ভূমিকার ফলে তিনি ইংরেজদের রোষ দৃষ্টির সমুখীন হয়ে কারাগারেও নিঞ্চিও হরেছিলেন। হিন্দু নেতৃবৃন্দ মুসলমানদেরকে "আরবের খেছুর গাছের তল থেকে, আগত" বলে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং মুসলমানদেরকৈ ভারত থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত করার জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। এর অনুকূলে বহু অযুক্তি কুযুক্তির অবতারণা করে তারাই ভারতের একদত্তে মালিক বলে নিচ্ছেদের প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাতো। সওলানা আকরাম খাঁ তাঁর পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্যে তাদের যাবতীয় কুটযুক্তির জাল ছিল্ল-বিশ্বিল্ল করে মিডেনুন। মঞ্জানা সাঞ্জেশ খিলাফড, অসহযোগ আন্দোলন সহ এ দেশের প্রতিটি <del>আন্দোলনের সলেই সক্রিয়</del> ভাবে অড়িড ছিলেন। মুসলমান প্রজাদের দাবি-দাওয়া আনায়ের জন্য ডিনি "বঙ্গ প্রজা সমিতি<sup>ত</sup> গঠন করেছিলেন। হতাশাশ্রন্থ মূসলমানদের মধ্যে <del>আত্মভাগতি</del> সৃষ্টি <del>করতে</del> হলে তাদের চিন্তা দুয়ারের কড়া প্রথম নাড়া দিতে হবে, ম**ওদানা আক্**রাম **খাঁ ভা ইড়ে** হাঁড়ে উপলব্ধি করেছিলেন। এজনাই তিনি লেখনীর অন্তব্দে অধিক প্রাথান্য দিরে এখনে 'সেবক' 'আল্ইসলাহ' উর্দু দৈনিক 'জামানা' পত্রিকা বের করেন। সেবক পত্রিকার "অগ্রসর। অগ্রসর!!" শিরোনামার উত্তেজমাপূর্ণ সম্পাদকীর প্রবন্ধ শৌর্বায় তাঁকে গ্রেফতার হতে হয় এবং পত্রিকার জামানত তলব করা হয়। মওলানা আকরাম বাঁ কলম যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধৃতা বাগ্মীতায়ও অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর যুক্তিপূর্ণ অনলবর্ষী বক্তৃতা শ্রোতাদের অন্তরে সহক্ষেই প্রস্তাব বিস্তার করত। মওলানা আকরাম খাঁও অন্যান্যদের মত সর্ব প্রথম কংগ্রেমেই ছিলেন। তিনি কংগ্রেমের প্রাদেশিক সভাপতি হিসাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের শক্তিকে অধিক বৃদ্ধি করেছিলেন। মূলতঃ ঐ সময়ই হিন্দু নেতাদের মুসলিম বার্থ বিরোধী মানসিক্ডার সঙ্গে তাঁর সঠিক পরিচয় ঘটে। বন্ধ-জন্ম আন্দোলনের মধ্য দিয়েই মধলানা আক্রাম খাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে।

এক মওলানা নেতাই ভারত স্বাধীনভার প্রভাবক ছিলেন

কারেদে আয়ম মৃহামদ আলী জিল্লাহ্র নেতৃত্বে ১৯৩৬ খুঃ লক্ষ্রের অনুষ্ঠিত মুম্বলিম লীগ অধিবেশনে মওলানা আক্রাম খা যোগদান করেছিলেন। মুসলিম লীগের ঐ অধিবেশনেই প্রথম ভারতের পূর্ব স্বাধীনতার প্রস্তান গৃহীত হয়। সেই প্রস্তানও এক মওলানা নেতাই উত্থাপন করেছিলেন। তিনি হলেন মওলানা হাসরাৎ মোহানী। "উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে কংগ্রেসের এক অধিবেশনে মওলানা হাসরাৎ মোহানী ভারতের

#### व्याकामी वात्मानत-

পূর্ণ স্বাধীমতার দাবী উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর বিরোধিতায় তাঁর সে দাবী নাকচ হয়ে যায়। কেননা কংগ্রেস তখন পর্যন্ত ডোমিনিয়ন ক্টেটাসের দাবী নিয়ে সক্ষুষ্ট ছিল। অবশ্য মুসলিম লীগের অধিবেশনে গৃহীত হওয়ার পরবর্তী কালে কংগ্রেসের এক অধিবেশনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীমতার দাবী গৃহীত হয়। (অতীত দিনের স্মৃতি পৃঃ ১৭১ দ্রঃ)

মওলানা আৰুব্লাম খাঁ মুসলিম লীগে যোগদান করে এর সাংগঠনিক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। <u>১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশি</u>ক মুসলিম লীপের **ডিনি**ু সূতাপতি ছিলেন। অপর দিকে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম দীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পদে নির্বাচিত্র ইয়েছিলেন। আজাদীর পরও তিনি দীর্ঘদিন মুসলিম দীগের সভাপতি ছিলেন । মুওলানা আকরাম খা অবিভক্ত 'পাকিস্তান গণপরিষদ' ও 'তালীমাতে ইসলামিয়া বোর্ডের' সদস্য ছিলেন। ৬০-এ দশকে আইয়ুব সরকারের আমলে ভিনি -ইসলামী উপদেষ্টা পরিষদের' অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৫৪ সালে এই সংগ্রামী নেতা সক্রিয় রাজনীতি হতে দূরে সরে একেও তাঁর কলমের সংগ্রাম আজাদ পত্রিকা মারফত অব্যাহত থাকে। এই বৃদ্ধলে নেমে নেতৃত্ব দিয়ে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। বার্ধক্যের ক্লান্তিকে উপেক্ষা কন্ত্রেসংখ্যামী নেতা আইয়ুব জামলে সংবাদ পত্রের কণ্ঠ রোধের প্রতিবাদে রাস্তায় মিছির সাবেক পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য তিনি যথেষ্ট চেটা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ ব্যথা বুকে নিয়ে তিনি জীবনের চরম অবস্থায় পৌছেল। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিতা কায়েদে আজমকে মুগ্ধ করেছিল। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব নেওয়ার সময় থেকে ১৯৪৭ সালে দেশ ৰাধীন হওয়া পর্যন্ত আজাদী সংগ্রামের এক নিতীক সিপাহসালার ছিলেন মওলানা আকরাম খাঁব তিনি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংশ্বার আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে 'বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের' সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ সময় তিনি মসলিম স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ চেষ্টা করেন ৷

## "বন্দে মাভরম" ও মওলানা আক্রাম বাঁ

মুসলিম জাতীয়তা বোধের বিকাশ দানে সাংকৃতিক ক্ষেত্রে মওলানা আকরাম বাঁ যেই বিরাট কাজ করেছেন তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত থেকে তা সহজে অনুমেয়। জাতীয়তাবোধ তীব্রতর হওয়ার মধ্য দিরেই মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের দাবী জােরদার হয়েছিল। অসহযােগ ও বিলাকত আন্দোলন, ব্যাঙ্গল প্যাষ্ট ইছ্যাদির তিতর দিয়ে মুসলমানদের ব্যাপারে হিন্দু নেতাদের বিরূপ মনােভাবের দক্ষণ মুসলমানের জাতীয়তাবােধ অনেক বৃদ্ধি পায়। তবে তা অধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল "বন্দে মাতরম" সঙ্গীত ও "শুপদ্ধ" প্রতীক্ষকে কেন্দ্র করে। "কংগ্রেস রাজনীতির ক্ষেত্রে 'বন্দে মাতরম'কে জাতীয় সংসীত হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এর রচয়িতা ছিল বিখ্যাত মুসলিম বিছেমী লেখক বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপ্রাধ্যায়। মুসলিম বিছেমে পূর্ণ তাঁর প্রস্কু "আনন্দ মঠে" এ সঙ্গীতি রয়েছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযানকারী একদল সন্তানের মুখ দিয়ে এই সঙ্গীতি গাওয়ানো হয়েছিল। এছাড়া এটি দুর্গাদেবীর প্রশন্তি হিসাবে রচিত হয়েছিল। লা-শায়ীক-আল্লায় বিশ্বাসী কোন মুসলমান একে কিছুতেই জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে মেনে নিতে পারেলা। দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমান এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলল।

কংগ্রেসীরা তবুও একে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবেই রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রইলেন। কিছু মূলমানদের প্রতিবাদ তীব্রতর হয়ে উঠলে কবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর তা মীমাংসায় এগিয়ে আসেন। তিনি বল্পেন, প্রথম চার লাইনকে দুর্গার বন্দ্রনা হিসেবে গ্রহণ না করে দেশ মাতৃকার বন্দ্রনা হিমাবে গ্রহণ করা চলে এবং ঐটুকু জাতীয় সঙ্গীতের মর্বাদা পেতে পারে। রবিন্দ্রনাথের এ পরামর্শ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ মেনে নিলেও মুসলমানরা মানতে রাজ্মী হলেন না। তারা জানালেন, বন্দ্রনা ও পূজা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া মুসলমানরা আর কাক্ষর করতে পারে না। তাছাড়া এর রচনার পউভূমি ও এর সঙ্গে মুসলিম বিল্পেরের যে বােণ রয়েছে, মুসলমানরা তা ভূলে যেতে পারেনা। এটা হিন্দুদের জাতীয় সঙ্গীত হতে পারেলও মুসলমানদের কিছুতেই হতে পারে না। অতীত দিনের স্থিত।

"বলৈ মাতরম" ও "শ্রীপদ্ম"কে কেন্দ্র করে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীপদ্ম অন্ধিত মনোমামকে পাঠ্যপুত্তক ও কাগজ পত্রে প্রতীক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার ভরু করে। মওলানা আক্রাম খার পত্রিকা মোহামদীতে শ্রীপন্ম মনোগ্রাম ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সূচক প্রবন্ধাবদী একের পর এক প্রকাশিত হয়। মুসলমান ছাত্রেরা যুক্তি দিত, 'শ্রী' হিন্দুদের বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'স্বরম্বতী' এবং 'পদ্ম'কে তার আসন হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই পৌতদিক ভাবধারার মনোন্রাম মুসলমানের প্রতীক হতে পারে না। মওলানা আক্রাম খা 'বন্দে মাজরম' ও শ্রীপত্তের সপকে আনীত যুক্তিসমূহ সাধাহিক ও মাসিক লোকাইদীতে তীর ক্ষুরধার যুক্তি ঘারা খণ্ডন করতেন। এ আন্দোলনে কলকান্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোমামে 'শ্ৰী' বাদ হয়ে তথু 'পদ্ধ' থাকে। পদ্ধকে বাংলাদেশের একটি ফুল হিসাবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এতে মুস্লমান ছাত্ররা অনেকটা দমে যায়। 'শ্রী পদ্ম' ও 'বন্দে মাতরমে'র আন্দোলনের ফলে মুসলমানরা দীর্ঘ দিন থেকে এ দেশে মুসলিম নামের পূর্বে ব্যবহৃত 'শ্রী' অক্ষর পরিত্যক্ত হয়। তা<u>র</u> বদলে মুসলমানদের নামের পূর্বে 'জ<u>নার' ও 'মৌ</u>লভী' ব্যবহারও সম্বত : তখন থেকেই বৃদ্ধি পায়। তথু তাই নয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যাদয়ের আরও অনেক মুমলিম-বিরোধী কার্যকলাপ তথা সাংস্কৃতিক দিক থেকে মুসলিম চেত্রাকে বিনষ্ট করার সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মঙলানা আক্রাম খা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। অবিভক্ত পাকিস্তানকে একটি জনকণ্যানমূলক বাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র রূপে প্রতিষ্ঠাই তাঁর স্বপু ছিল। এই জন্য পূর্ব থেকেই তিনি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইসলামী ও আঞ্জাদী আন্দোলনকে তাঁর লক্ষ্য বিন্দুতে পৌছাতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন।

বলাবাহন্য, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রতি অনাসক্ত এদেনের আলেম সমাজ ও সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যেও সাংবাদিকতার প্রেরণা মওলানা আকরাম খা, মওলানা মুনিক্লজমান ইসলামীবাদী, মুঙ্গী মেহেকল্লাহ, ফুরফুরার পীর সাহেব, মওলানা ক্রন্থল আমীন প্রমুখ আলেমরাই অধিক সৃষ্টি করেন। স্মা হোক, এতাবে যখন আজাদীর ত্রিমুখী চৌমুখী আন্দোলন চলতে থাকলো, তখন ইংরেজ সরকার ভারতবাসীকে আজাদী দানের অভিপ্রায় প্রকাশ করতে বাধ্য হয়।

মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালে শেরেবাংলা মওলভী এ, কে, ফজনুল হকের প্রস্তাবনায় মুসলমানদের জন্যে আলাদা রাষ্ট্রের দাবী জানিয়ে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ

#### जाकामी जात्मामत-

করেন। ইংরেজদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে, তাদের মনের মতো ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ ভোগবাদী ব্যক্তিদের হাতৈই ভারতের শাসনভার অর্গণ করে তারা বিদার নিবেন। আর এ জন্যে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বকে তারা মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কায়েদে আষম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও ছিজাতিত্বের বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণের কাছে ইংরেজ সরকারের এই আশা প্রপ হয়ন। তিনি সমগ্র ভারতের তথহীদী জনতাকে ইসলামের নামে ডাক দেন এবং মুসলমানদেরকে স্বতম্ব ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে মুসলিম লীগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার উদান্ত আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, প্রভাবশালী কংগ্রেসী নেতাদের সামনে ইসলাম ও আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছিজাতিত্বের বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণ সমূহ তথন জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মঙলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদ্দী মুসলিম লীগকে পরিবেশন করেন। গরের যথাস্থানে তা বর্ণিত হবে।

# দেধবন্দ আন্দোলনের কর্মীবৃন্দ দু'ই তাগে বিভক্ত হয়ে পড়লেন

দেওবন্দ আন্দোলনের কর্মীবৃন্দের নেতৃত্বে এ যাবত সর্বভারতীয় একক ওলামা সংগঠন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর পরিকল্লিত ইসলামী রাট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসাবে আজাদীর জন্য সংগ্রাম চালিয়ে বাচ্ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলন বিশেষ এক ত্তরে পৌছার পর পরবর্তী পর্বায়ে উপমহাদেশের আলেমদের মধ্যে বিনা শর্তে কংগ্রেসে যোগদান ও ভারত বিভাগ প্রশ্নে বিমতের সৃষ্টি হয়। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ শেষ পর্বস্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর স্বায়ন্তশাসনের প্রতিশ্রুতিতে অখণ্ড ভারতের সমর্থক কংগ্রেসের সঙ্গে কাজু করে যেতে থাকে।

জামিয়তে ওলামায়ে হিন্দের মুক্তি ছিলো, <u>যেই মুসলমান জাতি সারা তারত শাসন করেছে, তারা আজ কেন তারতের দুই অংশে দুটি তৃথত নিয়ে সৃদ্ধেই হবে? কিছু হিন্দু মানসিকতার অভিজ্ঞ দূরদর্শী কায়েদে আযম শাহ ওয়ালিউরাহর চিন্তার উদ্ধু বিশ্বকবি মরহ্ম জালামা ইকবালের স্বপু অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট অঞ্চলের সমন্বয়ে গাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও তার রূপরেখা উপমহাদেশের মুসলমানদের নিকট পেশ করেন। তাতে এই অঞ্চলের মুসলমান এবার চিন্তিত হয়ে পড়ল। কারল এক দিকে খত ভারতের স্বপক্ষেও আলেম সংগঠন ও অনেক নামকরা মুসলমান যেমন মওলানা আজাদ প্রমুখ রয়েছেন, অপরদিকে তাদের সামনে অখন্ত তারত তথা পাকিস্তানের ইসলামী দাবীর আকর্ষণ।</u>

### ' জনগণ আলেমদের মতামতের প্রতীক্ষার ছিল

জ্ঞমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সঙ্গে জড়িত আজ্ঞাদী আন্দোলনের কতিপয় প্রখ্যাত জনপ্রিয় সংগ্রামী আলেম মুসলিম লীগকে সমর্থন না করায় বহু মুসলমান দিধাদ্বন্দ্বে পতিত হয়ে পড়ে। আর এ সুযোগে ইংরেজ সরকারও কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করছে। আলেমদের প্রতি জনগণের প্রতীক্ষার কারণ ছিল এই যে, মুসলিম স্থার্থে থন্ড ভারতের প্রবন্ধা কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বললেও লীগ বিরোধীদের প্রচারণায় সাধারণ মানুষ বিভক্ত

ছিল। যেমন মুললিম লীণের ঘারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সভব নয়, লীণের নেতা "পাশ্চাত্য ধাঁচের জেন্টেলম্যান" আবার তিনি "শিরা" –এসব বলেও এ দেশের হানাফী মতাবলম্বী ধর্মপ্রান মুসলমানদের বিপ্রান্ত করা হচ্ছিদ। সে সময় এদেশের সাধারণ মুসলিম জনসাধারণ যাদের নেতৃত্বে অধিক উঠাবসা করে, সেই আলেম সমাজের মতামতের অপেকার থাকে।

#### ওলামায়ে কেরাম এগ্রিয়ে এলেন

কংশ্রেস যেমন ভারতীয় জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের পৃষ্ঠপৌষকতা পাওয়ায় তা যুক্ত-জাতীয়তা ও অখও ভারতের যুক্তির পক্ষে মুসলমানদের সমর্থন লাভে সচেষ্ট ছিল, তেমনি মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান দাবীর সপক্ষে আলেমদের সমর্থন কামনা করেও তখন পাকিস্তান সমর্থক আলেমগণ খন্ড ভারতের যৌক্তিকতা প্রমাণ ও ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবীকে জারদার করে ভোলার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন এবং পাকিস্তান সমর্থক আরেকটি ওলামা সংগঠন কায়েমের তীব্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

# কলকাতার জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম গঠন (১৯৪৫ ইং)

কারেদে আয়ম মুহাম্বদ আলী জিন্নাহ, মওলানা শাব্বির আহ্মদ উসমানী, মওলানা আকরাম খাঁ, মণ্ডলালা আবদুক্লাহিল বাকী, মণ্ডলালা আবদুক্লাহিল কাফী প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃত্বন যখন মুসলমানদের ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃত্বনৈর সংকীর্ণ মনোভাবের প্রেক্ষিতে ভারত বিভক্তির দারা মুসলমানদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র রাট্রের দাবী তুললেন, অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভার মওলানা মওদূদীও এর সমর্থনে তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি ও বলিষ্ঠ লেখনী চালনা করলেন, তখন পাকিস্তানের সমর্থনে উপমহাদেশের সিংহতাগ ওলামায়ে কেরাম ও পীর-মাশায়েখ এগিয়ে আসেন। বিশেষ করে শুরু থেকে হাকীমূল উন্মত মওলানা আশরাফ আলী থানবী জিন্নাহু সাহেবের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে আসেন। অন্যান্য খ্যাতনামা ইসলামী ব্যক্তিত্বের মধ্যে यखनाना खाकत पारम उनमानी, यखनाना मुक्की मुश्चम नकी, मखनाना देवनामून इक थानुंची, युवाना नारहाम नुनाग्रमान नम्बी, युवाना खायूत पार्मम पान्हादी, শর্ষিণার বড়পীর মওলানা নেসারুদ্দীন আহ্মদ সাহেব, ফুরফুরার পীর মওলানা আবদুশ হাই ছিদ্দীকী সাহেব, মণ্ডলানা আতহার আলী সাহেব, মণ্ডলানা শাষসুল হক ফরিদপুরী, পীর বাদশা মিঞা, মওলানা মুফতী দ্বীন মুহামদ খা, মওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানী, মঞ্জানা আবদুল আলী ফরিদপুরী, মঞ্জানা সাইরেদ মোসলেছদ্দীন, মঞ্জানা বজ্বপুর রহমান দয়াপুরী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম এগিয়ে আসেন।

এতাবে মুসলিম লীগের সঙ্গে পাকিস্তানের জন্যে যারা কাছ্ম করে আসেন বা যারা এতদিন এর বাইরে ছিলেন, সে সকল ওলামায়ে কেরামের উদ্যোগে ১৯৪৫ সালে কলকাতা মোহাম্মদ আলী পার্কে পাকিস্তান সমর্থক সর্বভারতীয় আলেমদের এক প্রতিহাসিক ওলামা সম্প্রেনন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে যুক্ত ভারতের সম্মর্থকও বহু

#### वाकामी वात्नानत-

আলেম উপস্থিত ছিলেন। এ সম্বেলনে সর্বসম্বতিক্রমে দেওবন্দ দারুল উলুমের সাবেক অধ্যক্ষ প্রখ্যাত আলেম মুওলানা শাববীর আহ্মদ উসমানীকে এই জমিয়তের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সে দিনই সর্বভারতীয় ওলামা প্রতিষ্ঠান জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ দিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এক দল দারুল উলুম দেওবন্দের অধ্যক্ষ শায়খুল হাদীস হযরত মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর নেতৃত্বে 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' নামে ভারতে আর অপর দল মওলানা শাববীর আহ্মদ উসমানীর নেতৃত্বে 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের' নামে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে আজাদী আন্দোলন চালিয়ে যান।

### মওলানা শাব্দীর আহমদ উসমানী

পাক-ভারত উমহাদেশে ইসলামী রেনেসার উদগাতা মহামনিষী শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে একদিন যে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, সেই আন্দোলনেরই একটি অংশ হিসাবে পরে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয় যা পূর্বে বলা হয়েছে। সে থেকে দারুল উলুম দেওবন্দ আজ পর্যন্ত এই উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রসার দান ও উৎকর্ষ সাধনে কাজ করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিষ্ঠাতা সকলেই ছিলেন সেই ওয়ালীউল্লাহ আন্দোলনের সংখ্যামী কর্মী। তাঁদের সকলেই ছিলেন ১৮৫৭ সালে মহাবিপ্লবের সঙ্গে জড়িত। তাই দেখা যায়, এ প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভকারী একেকজন ছাত্র ছিলেন সংগ্রামী এবং আজাদী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ত্যাণী বীর পুরুষ। এই আন্দোলনের ঘাঁটি থেকে যে সমস্ত বীর মোজাহিদ বের হয়েছেন এবং পরে দারুল উনুমকে কেন্দ্র করে সারা অবিভক্ত ভারতে আজাদী ও ইসলামী আন্দোলনকে নানাভাবে জোরদার করে তুলেছিলেন, তাদের মধ্যে মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী একটি উচ্ছুল নক্ষত্র। মওলানা শাব্দীর আহমদ ওসমানী বিশ্ববিখ্যাত এই ইসলামী শিক্ষা ও আন্দোলনের কেন্দ্র দারুল উলুম দেওবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভারত বিভাগ প্রশ্নে যখন সর্বভারতীয় ওলামা প্রতিষ্ঠান জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দু দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন তিনি এক অংশের নেতৃত্ব দেন। জমিয়তের এই অংশটির নাম ছিলো জমিয়তে .ওলামায়ে ইসলাম। এভাবে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ আন্দোলনের কর্মীগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে এক অংশ পাকিস্তানে কাজ করতে থাকে আর অপর অংশ হিন্দুন্তানে থেকে যায়।

মওলানা শাব্দীর আহমদ ওসমানীর বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, উপমহাদেশে তাঁর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ যেখানে দ্বিজ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের প্রশ্নে একমত হতে পারেননি, সেক্ষেত্রে তিনি হিন্দু মানসিকতার অভিজ্ঞতার আলোকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে দেশ বিভাগের জন্যে উঠেপড়ে লাগেন। পাকিস্তানের জন্যে তাঁর আন্দোলন ও সংগ্রামকে একশ্রেনীর ওলামাবিদ্বেষী কৃচক্রী লেখক যতই ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করুক না কেন, তা এদেশের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় মরন্ত্রম

মঙলানা শাকীর আহমদ ওসমানীর যে বিরাট অবদান রয়েছে, তা কারো অম্বীকার করার উপায় নেই। মূলত: তিনি মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির আন্দোলনে কার্মেদে আষমের গাশাপাশি থেকে কাজ করেছেন। নিকট অতীতের একথা কারো অবিদিত থাকার কথা নয় যে, কায়েদে আযম ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিন্তিতে অবিভক্ত পাকিস্তান দাবীকে যতই জোরদার করতে চেয়েছেন এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যতই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার-প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন কিন্তু আলেমদের সক্রিয় অংশগ্রহনের আগে তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেনি ৷ <u>কায়েদে আজু</u>মকে "শিয়া", "তাঁর ঘারা ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া সম্ভব নয়" –এসব বলে যখন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিরূপ মন্তব্য করছিলেন, তখন মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের "প্লাটফরম" থেকে পাকিস্তানের শ্লোগান বুলন করার আগ পর্যন্ত এ দেশের মুসলমানরা ব্যাপকভাবে পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পডেনি। উক্ত প্রচারণার প্রেক্ষিতে উপমহাদেশের ধর্মপ্রাণ হানাফী মতাবলম্বী মুসলমানদের এরপ ইতম্ভত করাটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। দীর্ঘ দিনের সাহচর্যে হিন্দু নেতাদের মানসিকতা সম্পর্কে পরিচিত স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার অধিকারী দুরদর্শী মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী অনুধাবন করতে পারছিলেন যে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে ভারতে আলাদা একটি ভূখও লাভ ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। তিনি এই অনুভূতিতেই এক জাতিত্বের প্রশ্রে কংগ্রেস সমর্থক জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ থেকে বের হয়ে আসেন এবং ছি-জাতিত্বের ভিত্তিতে আলাদা রাষ্ট্রের দাবীকে জোরদার করার জন্যে সক্রিয় নেতৃত্ব দান করেন। কুলকাতার মুহাম্মদ আলী পার্<u>কে ১৯৪৫ সালে জমিয়তে</u> ওলামায়ে ইসুলাম গঠিত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনে জনমত গঠনের জন্যে তিনি লেখনী ধারণ কুরেন এবং দেশজ্ঞাড়া ঝটিকা সফর করে বন্ধৃতা-বিবৃতি দেয়া তক্ক করেন। জমিয়তে ওলামায়ে ইস্লাম অবিভক্ত পাকিস্তান আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য মুসলিম দীগের সমর্থনে কাজ করে যেতে থাকে। বস্তুতঃ জমিয়তে ওদার্মায়ে ইসলামের উদাত আহ্বানের পর থেকেই উপমহাদেশের মুসলমানরা দ্বিধাহীন চিত্তে কায়েদে আযমের নেতৃত্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ দিয়ে "লুডুকে <u>ব্রেক্তে পাকিস্তান</u>" ধ্বনিতে আক্ষাশ-বাডাস-জনপদ মুখরিত করে তোলে।

১৩০৫ হিজরী ১০ই মহররম তারিখে বিজনুরের সঞ্জান্ত ওসমানী পরিবারে মওলানা শাব্দীর আহমদ, ওসমানীর জন্ম। তাঁর পিতা মওলানা ফজপুর রহমান ওসমানী মাদ্রাজের ডেপুটি ইলপেষ্টর ছিলেন। বংশ পরিচয়ের দিক খেকে তিনি তৃতীয় খলীফা হ্যরত ওসমানের (রাঃ) বংশধর। ১৩১২ হিঃ সালে মুহাম্মদ আযীম নামক জনৈক শিক্ষকের নিকট শাব্দীর আহমদ ওসমানী দ্বীনি শিক্ষার প্রাথমিক সবক গ্রহণ করেন। তাঁর অংক ও উর্দু ভাষার প্রথম পাঠ মুনশী মনযুর আহমদ দেওবনীর নিকট শুরু হয়। তিনি মুফতী শফী সাহেবের পিতা মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেবের নিকট ফারসী ভাষা শিক্ষালাভ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমান্তির পর ১৩১৯ হিঃ সালে মুসলিম জাহানের .

#### আজাদী আন্দোলনে-

অন্যতম প্রধান দ্বীনি শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র দারুশ উনুম দেওবন্দে অধ্যয়ন করতে থাকেন। মওলানা ওসমানী ১৩২৫ হিঃ মোতাবেক ১৯০৮ খ্রীঃ 'দাওরা-এ হাদীস' পরীক্ষায় দেওবন্দে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সেখানেই তাঁর শিক্ষা জীবনের ইতি ঘটে। তাঁর খ্যাতনামা শিক্ষকদের মধ্যে উপমহদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নির্যাতিত সংখ্যামী নিতা শায়্তখুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসানের নাম বিশেষতাবে উল্লেখযোগ্য। মওলানা মাহমুদুল হাসান ইংরেজ সরকার কর্তৃক দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবত মাল্টা দ্বীপে অন্তরীণাবন্ধ ছিলেন। ১৩২৫ হিজরীতে মওলানা ওসমানীর পিতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁর পিতা দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা ত্যালী পুরুষ মওলানা কাসেম নানতুবীর বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ১৩২৮ হিজরীতে মওলানা ওসমানী প্রথম পবিত্র হন্তব্রত পালন উদ্দেশ্যে মক্কা শরীক গমন করেন। জ্বনাব ওসমানী ছাত্র-জীবনেই নানানতাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শিক্ষাজীবন সমান্তির পর ১৩২৬ হিজরীতে দিল্লীর ফতেহপুরস্থ এক আরবী মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৩২৮ হিজরী সাল মোতাবেক ১৯১১ খৃঃ দারুল উলুম দেওবন্দের ব্যবস্থাপনা কমিটি তাঁকে এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি ১৯১১ খৃঃ থেকে ১৯২৮ খৃঃ পর্যন্ত সিনিয়ার অধ্যাপক হিসাবে তথায় কাজ করেন। শিক্ষকতার বিনিময়ে মওলানা প্রসমানী কোন প্র্থ গ্রহণ করতেন না। ঠিক ঐ সময় লায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসামের নির্দেশক্রমে মওলানা ওবায়দুরাহ সিন্ধী কর্তৃক 'জমিয়তুল আনসার' ও এর বিপ্লবী সংস্থা 'আজাদ হিন্দ মিশন' গঠিত হয়। মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি ও ইসলামী ভাবধারার জাগৃতির মাধ্যমে ভারতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ছিল এ সংস্থার আসল লক্ষ্য। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মওলানা ওসমানী বলকানে রাজনৈতিক সফরে গিয়েছিলেন া তিনি শায়খুল হিন্দের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং উক্ত সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিরাট করিট অধিবেশনে মূল্যবান প্রবন্ধাদি পাঠ করতেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ভনে মওলানা শিবলী নোমানীর মতো চিন্তাবিদ্দাণ ভূয়বী প্রশংসা করেছেন। মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) ইসলাম' শীর্ষক ওসমানীর একখানা প্রবন্ধ ভনে প্রকাশ্য সভার তাঁর প্রশংসা করেন।

### শেলাকত আন্দোলন

বাধীনতা আন্দোলনে দেশের রাজানীতিতে মওলানা শাব্দীর আহমদ ওসমানী প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সকল সময় জড়িত ছিলেন। ১৯১৪ বৃঃ থেকে ১৯১৮ বৃঃ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ের পর খেলাকত আন্দোলন তরু হয়। খেলাকত আন্দোলনে মওলানা ওসমানীর বিরাট ভূমিকা ছিল। মওলানা ওসমানীর শিক্ষাগুরু শার্মুল হিন্দ মওলানা মাহমুদ্দ হাসান বিদেশী পণ্য বর্জন আন্দোলনে প্রেফতার হয়ে মান্টা দ্বীপে পাঁচ বৎসর অন্তর্মীণাবদ্ধ থাকার পর মুক্তি পেলে তিনি পরবর্তী সভাসমিতিতে তাঁর সঙ্গে থাকতেন। সাহারানপুর, গাজীপুর, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেনারস, আলীগড় প্রভৃতি স্থানে তিনি শার্মুল হিন্দ মওলানা মাহ্মুদ্দ হাসানের সঙ্গে আজাদী আন্দোলনে শরীক ছিলেন।

## জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ

খেলাকত আন্দোলনকালেই ১৯১৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর জমিরতে ওলামারে হিন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। মওলানা পাকবীর আহমদ ওলমানী ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত জমিরতে ওলামায়ে হিন্দের কর্ম-পরিষদের সদস্য ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি ভারতীর মুম্মলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে বিরাট কাজ করেছেন। ১৯২০ সালের ১৯, ২০ ও ২১শে ডিসেম্বর দিল্লীতে শারপুল হিন্দের এক বিরাট কনকারেল অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কনকারেলে তিনি 'অসহবোগ' শিরোনামে লিখিত এক ভাষণ পাঠ করেন। তাঁর উক্ত মূল্যবান ভাষণ উপমহাদেশীয় শ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে তাঁকে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ঐ ভাষণের মধ্য দিয়েই তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ইসলাম সম্পর্কিত গভীর পাণ্ডিত্যের অভিব্যক্তি ঘটেছিল।

# হিন্দু মুসঙ্গিম ঐক্য

খেলাকত আন্দোলনের ফলে হিন্দুদের মধ্যেও সাহসের সঞ্চার হলো। তারাও হাত-পা মেলতে ভরু করলো। ভমিয়তে ওলামারে হিন্দের সভা-সমিতির পালাপাশি একই শহরে কংগ্রেসের বার্ষিক সম্বেলনও অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তথন অসহযোগ আন্দোলন চলছিলো পুরোদমে। এই সঙ্গে হিন্দু মুসলমান ঐক্যেরও প্রচেষ্টা চলতে থাকে। হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও মুসলমানরা পরস্পরের সভায় বক্তৃতা দিতেন। কংগ্রেসীদের মুখে তথন "হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই" –এর শ্লোগান। মঙ্গানা ওসমানী হিন্দু মুসলিম যুক্ত অধিবেশনে মুসলমানদের ন্যায্য অধিকারের প্রশ্লে জোরালো বক্তৃতা দিতেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের বাতে হিন্দুদের পক্ষাতে পড়ে না থাকতে হয়, সেব্যাপারে এবং গক্র জবেহ বন্ধ কিংবা মুসলমান মেয়েদের কণালে ভিলক-কোঁটা ব্যবহার করা প্রভৃতি হিন্দুরানী রীতির প্রতি শৈথিল্যের আবদারকে তিনি কিছুতেই বর্মাণ্যত করতেন না।

## শর্জহীনভাবে কংগ্রেসে শরীক হবার বিরোধিতা

দিরীতে বে হিন্দু-মুসলিম সন্ধিলিত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে মিঃ গান্ধী, মতিলাল নেছেক, মতলানা আবুল কালাম আবাদ ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অধিবেশনে এ বিষয়টি আলোচনাধীন ছিল যে, মুসলমানদের কি বিনাশর্ডে কংগ্রেসে শরীক হওয়া উচিত, না তাদের অধিকার মেনে নেয়ার শর্ডে হিন্দুদের সঙ্গে সহবোগিতা করাঃ মুসলমানদের একটি দল বিনাশর্ডে কংগ্রেসে যোগদানের সপক্ষে মত প্রকাশ করে। কিছু দ্রদর্শী মওলানা উসমানী কংগ্রেসের সূচতুর হিন্দু নেতাদের দলে এভাবে বিনাশর্ডে যোগদানকে কিছুতেই মানতে রাজী

#### जाकामी जास्मानत-

হননি। সভাপতির অনুমতিক্রমে তিনি মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের শর্ত ব্যতিরেকে কংগ্রেসে যোগদানের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দান করেন। তাতে মিঃ গান্ধী নেহেরু বিব্রত বোধ করতে থাকলেও তিনি ঘ্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দিয়েছিলেন যে, "আমার এই সহজ ও সরল ভাষণের মধ্য দিয়ে সেসব বান্তব সত্যকেই আমি তুলে ধরতে চাই, যাতে মুসলিম স্বার্থকে বানচাল করার সকল প্রকার ষড়যন্ত্রজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য।" বস্তুতঃ তাঁর উক্ত ভাষণই পরবর্তীকালে "জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের" ভিত্তি স্থাপন করে এবং কংগ্রেস সমর্থক জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ থেকে সম্পর্কচ্যতির কারণ হয়।

দিল্লীর উক্ত সম্মিলিত অধিবেশনের পর উক্ত শহরেই আলাদাভাবে মুসলমানদের আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে মন্তলানা উসমানী যুক্তিপূর্ব ভাষবের ঘারা মুসলমানদেরকে হিন্দুদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন করে দেন। তাঁর বক্তৃতায় মুসলমানদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। কেননা, ইতিপূর্বে হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতার প্রশ্নে সাধারণ মুসলমান ও আলেম সমাজ যে বিধা-ঘদ্দের মধ্যে ছিলেন, এখন থেকে তাঁরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অশ্বসর হবার পথ খুঁজে পান। বস্তৃতঃ দিল্লী অধিবেশনের পর থেকেই তিনি কংগ্রেস সমর্থক জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ বর্জন করে খণ্ড ভারতের সমর্থক আলেমদের আলাদা একটি সংস্থা গঠনের বিষয় চিন্তা করেন। অবশ্য তখন পর্যন্ত এর কোনো পরিকল্পনা তির্নি প্রকাশ করেননি। তাঁর তখনকার বন্ড্তার সূরই ছিল এই যে, "মুসলমানরা একটি ঐতিহ্যপূর্ণ আলাদা জাতি হিসাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে কোনোদিনই নিজ আদর্শ নিয়ে স্বাধীনভাবে চলতে পারবেনা।" ভারত-বিভাগ তথা পাকিস্তানের সপক্ষে তাঁর বলিষ্ঠ যুক্তি এই ছিল যে, —"পিঞ্জিরাবন্ধ পাখী সবসময় মুক্তি পেতে চাইলেণ্ড পিঞ্জিরার সামনে কোনো বন্য বিড়াল দাঁড়ানো থাকলে সে কখনও তার থেকে মুক্তি পেতে চায় না।"

## জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও মওলানা উসমানী

অক্টোবর ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় মৃহান্দদ আলী পার্কে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ওলামা সম্বেলনে দেশ বিভাগের সমর্থক ও বিরোধী উভয় শ্রেণীর ওলামা প্রতিনিধিবৃদ্দ উপস্থিত থাকলেও মূলত পাকিস্তান সমর্থক আলেমদের উদ্যোগেই উক্ত ঐতিহাসিক সম্বেলনিট অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্বেলনে উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলেমদের মধ্যে ছিলেন মওলানা মুফতী মৃহান্দদ শকী, মওলানা মুহান্দদ ইব্রাহীম শিয়ালকোটী, আবুল বারাকাত মওলানা আবদুল রউক্ষ দানাপুরী, মওলানা আবদ্দ সোবহানী, মওলানা তাহের কাসেমী ও মওলানা গোলাম মোরশেদ খতীব আলীগড় মসজিদ। বাংলাদেশের মওলানা শামসূল হক ফরিদপুরী, মওলানা সাইয়েদ মোছলেহ উদ্দীন, মওলানা আতাহার আলী প্রমুখ। উক্ত সম্বেলনে মওলানা উসমানী অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত হতে

না পারলেও তাঁর লিখিত ভাষণ সম্পেনে পঠিত হলে পাকিন্তান দাবী ও মুসলিম লীগকে সমর্থনের প্রশ্নে শ্রোতাদের মধ্যে তা বাদুমন্তের ন্যায় চেতনার উদ্রেক করে। সে-দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে "জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মওলানা উসমানীকে এই জমিয়তের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। মওলানা উসমানী মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির সপক্ষে যে-সব জোরালো যুক্তি পেশ করতেন এবং কংগ্রেস ও অখণ্ড ভারতের সমর্থক বিচম্বাকটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রের আবশ্যক, যেখান থেকে তারা পাবে প্রেরণা এবং বিকাশ ঘটবে তাদের জাতীয় ভাবধারার। ঐ কেন্দ্রে তারা পূর্ণ স্বাধীন ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবার সাথে সাথে খোদায়ী জীবন বিধানকেও নির্বিবাদে চালু করার অধিকারী হবে। ওধু তাই নয়, ক্ষ্য বির্তমান বিশ্বে আজ্ঞ যে জিনিসের বিশেষ অভাব অনুভূত, প্রস্তাবিত কেন্দ্রে সেই দুর্লভ ন্যায়বিচার ও পক্ষপাতমুক্ত খোদায়ী জীবন ব্যবস্থার বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা বিশ্বরাসীকে দেবে পথের সন্ধান।"

"বর্তমান বিশ্ব-রাজনীতির প্রচলিত ধারা অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত স্বাধীন দেশে আমরা এই মহান লক্ষ্য কার্যকরী করছে পারবো। আমাদের আকাংখিত ভূখন্ডটির নাম 'পাকিন্তান' কিংবা 'হুকুমতে এলাহিয়া' অথবা অন্য যে কিছুই হোক তবে এটা নিশ্চিত যে, একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে মুসলমানদের অবশ্যই একটি কেন্দ্রের প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, সংখ্যালঘু ও সংখ্যান্তরু জাতিশ্বয়ের যুক্ত-শাসনাধীনে এ শকছুতেই অর্জিত হতে পারে না।"

## মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন

তিনি অন্যত্র বলেন যে, "আমি দীর্ঘ দিন থেকে দেশ বিভাগ প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেছি। এর ভালমন্দ প্রত্যেকটি দিক বিবেচনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এ মুহূর্তে পাকিস্তান লাভের জন্যে শরীয়তের আওতাধীন থেকে সম্ভাব্য সকল উপারে মুসলিম লীগকে সমর্থন করা উচিত। কারণ, খোদানাখান্তা মুসলিম লীগ নির্বাচনে হেরে গেলে পুনরায় দীর্ঘদিনের জন্য উপমহাদেশের মুসলমানদের আত্মবিকালের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই এই পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগের হাতকে মজবৃত করা সকল মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। এ সঙ্গে সকল মুসলমানকে বিভিন্ন উশায়ে একথা প্রকাশ করা উচিৎ যে, আমরা নিজেদের ধর্ম ও প্রকৃত জাতীয়ভার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই মুসলিম লীগের নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তবে সকল ধর্মীয় ব্যাপারে ধার্মিক খোদাভীক্র আলেমদের কথাকেই আমরা সকলের কথার উপর প্রাধান্য দেবো।"

#### আজাদী আন্দোলনে-

### জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের ঘাটি দেওবন্দে উসমানীর জনসভা

পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি যে দুর্জয় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন এবং কলকাতা মুহাম্মদ আলী পার্কের ওলামা সম্মেলনের দু'মাস পর ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪৫ খৃষ্টান্দে খোদ কংগ্রেস রাজনৈতিক দর্শনের সমর্থক আলেমদের কেন্দ্রভূমি দেওবন্দের এক বিরাট জনসমাবেশে তিনি যে নির্ভীক উক্তি করেছেন, তা এ দেশের ইতিহাসে চিরদিন লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। এদিন তিনি বলেছিলেন ঃ

"শারীরিক অসুস্থতার দরশ আমি জাতির সমস্যাবলী থেকে এক রকম দীর্ঘকাল প্রবাসী জীবন যাপন করেছি। কিছু মুসলমানগণ বর্তমানে যে নানান সংকট সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে, তার শেষ পরিণতি এতই গুরুতর যে, তা আমাকে এই রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও রাজনীতির ময়দানে টেনে নিয়ে এসেছে। খেলাফত আন্দোলনের পর খেকে আমি সক্রিয় রাজনীতি থেকে প্রায় দ্রেই সরে গিয়েছিলাম, কিন্তু দীর্ঘ দিনের চিন্তা-ভাবনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, পাকিস্তান অর্জনের জন্য প্রয়োজন হল্রে রক্ত দেয়াকে আমি গৌরবের বিষয়ে বলে মনে করবো।"

# িজমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের দুর্বার আন্দোলন

মণ্ডলানা আশরাফ আলী থানন্ডী (রঃ) দেওবন্দ আন্দোলনের মূল লক্ষ্যকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ রাজনীতির পরিবর্তে লেখা ও বজ্ঞৃতার মাধ্যমে উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে জাগ্রত ও স্থায়ী করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর চেষ্টা-সাধনা ও লেখনীর বদৌলতে তিনি ইসলামের যে মহান খেদমত করেছেন, তা পাক-ভারতের মুসলিম ইতিহাসে অবিশ্বরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি পাকিস্তান প্রস্তাবকে সমর্থন জানালে তাঁর পরিশ্রমের ফলশ্রুতি হিসাবে সারা অবিভক্ত ভারতে যে-সব স্থানে ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র ও তাঁর অনুসারীরা ছিলেন, স্বাই মুসলিম নেতৃবৃদ্দের আহবানে পাকিস্তান আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। মণ্ডলানা থানন্ডী (রঃ) কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিল্লাহ্র সঙ্গে পত্র-বিনিময় করেন ও তাঁর লাতৃত্যুত্র শাক্ষীর আলীর বারা জিল্লাহ্ সাহেবকে ইসলামী শরীয়তের ব্যাপারে বহু জ্ঞান দান করেন। স্বয়ং কায়েদে আযমও একথা স্বীকার করেছেন। ক্লা বাছ্ল্য, কায়েদে আযম চরিত্রে পোষাক-আশাকের দিক থেকে যে পরিবর্তম লক্ষ্য করা গিয়েছে, সেটা মূলতঃ মণ্ডলানা থানন্ডীরই উপদেশের ফল ছিল।

# বাংলার আলেম সমাজ

ঐ সময় বাংলা দেশে মওলানা থানভীর বিশেষ শিষ্য মওলানা শামসূল হক ফরিদপুরী ও প্রখ্যাত সংগ্রামী আলেম মওলানা আতহার আলী সাহেব মুসলমানদের আলাদা বাসভূমি পাকিস্তানের জন্য বিরাট কাজ করেন। মওলানা জা ফর আহ্মদ ওসমানী, মওলানা সোলায়মান নদভীকে নিয়ে মওলান্য আতহার আলী সাহেব সিলেট গণভোটের প্রাক্তালে পাকিস্তানের সপক্ষে সভা-সমিতির মাধ্যমে বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলেন। সেদিন তাঁরা এগিয়ে না এলে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ প্রভাবিত সিলেট পাকিস্তানভুক্ত হতো কি না সন্দেহ। পাক-বাংলার প্রখ্যাত যুক্তবাদী আলেম চট্রগামের মওলানা সিদীক আহমদ সাহেবও সে সময় আজ্বাদী আন্দোলনে বক্তৃতা, সভা-সমিতির মাধ্যমে অনেক কাজ করেন। মওলানা থানভীর শিষ্য বাংলার সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৃষর্গ হাকেজজী হযুর (মওলানা মোহাম্বন্ত্রাহ সাহেব) ও পীর্মজী হযুর (মওলানা আবদুল ওহাব সাহেব) -ও তাঁদের ভক্ত জনুসারীদের নিয়ে পাকিস্তানের জন্যে কাজ করে যান।

এভাবে বাংলার প্রখ্যাত পীর শর্ষিণার হয়রত মওলানা নেসারুদ্দীন আহ্মদ সাহেব, পীর বাদশা মিয়া সাহেব এবং হাজী শরীয়তুল্পাহর বংশধর পীর মুহ্সিনুদ্দীন এবং ফুরফুরার পীর আবদল হাই ছিদ্দীকী সাহেবান পাকিস্তানের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। তাঁরা নিজেদের লক্ষ লক্ষ ভক্ত-মুরিদ ও অনুগামীর দ্বারা বাংলার ঘরে ঘরে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের প্লাটফরম থেকে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁদের আন্দোলনের ফলেই সেদিন বাংলার আনাচে-কানাচে, মসজিদে-মাদ্রাসায়, ফুলে-কলেজে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" "লড়কে লেকে পাকিস্তান", "মারকে লেকে পাকিস্তান, "পাকিস্তানের লক্ষ্য কিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

# ফুরফুরার পীর সাহেব [ ১৮৪১--১৯৩৯ খৃঃ ]

যে-কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে ত্যাগ ও সংগ্রাম কোনো দিন বৃথা যেতে পারে না। গৌণে হলেও তার ফলশ্রুতি দেখা দেবেই। আঁর তাই দেখা যায়, ওয়ালিউল্লাহ আুন্দোলনের কর্মীদের রক্তে বালাকাটের খুনরান্তা জ্বমিনে যে ইসলামী আন্দোলনের বীজবৃক্ষ জন্ম নিয়েছিল, তার শাখা-প্রশাখা একদিকে যেমন ভারতের অন্যান্য অংশে

#### वाकामी वात्मामत-

বিস্তার লাভ করে, তেমনিভাবে বাংলাদেশের মাটিতেও সে বৃক্ষ শিকড় বিস্তার করে।
এ জন্যেই দেখা যায়, যখন দিল্লীতে ১৮০৩ খৃঃ মঞ্জানা শাহ আবদুল আজীজ
দেহলভীর ইংরেজ বিরোধী ফতওয়া প্রচারিত হয়েছে, বাংলাদেশেও হাজী
শরীয়তৃন্নাহ্ (১৭৮১–১৮৪০ খৃঃ) ইসলামী আন্দোলনের ঝাখা বুলন্দ করে
তুলেছেন। আবার যখন ওয়ালিউন্নাহ আন্দোলনের এ সংখামী কাফেলা বালাকোটের
দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন মওলানা সাইয়েদ হাজী নিসার আলী তিতুমীর
(১৭৮২–১৮৩১ খৃঃ) উন্তাদ সাইয়েদ আহ্মদের অনুকরণে এখানে ইংরেজদের
বিরুদ্ধে বাঁশের কেল্লার প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন এবং সাইয়েদ আহ্মদের শিষ্য
মরহুম মওলানা কারামত আলী জৈনপুরীও (১৮০০–১৮৭৩ খৃঃ) বাংলার আকাশেবাতাসে ইসলামের সৌরভ ছড়িয়ে দিছেন। হাদিয়ে বাঙ্গাল মওলানা কারামত আলী
জোনপুরী মুসলিম যুব সমাজকে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রশিক্ষণ দিয়ে এখানে
ইসলামী রাষ্ট্রের অবকাঠামো নির্মাণ করেন।

ঠিক তেমনিভাবে বাংলায় ইসলামী রেনেসাঁ সৃষ্টিকারী ফুরফুরার পীর হযরত মঙলানা আবু বকর ছিদ্দিক সাহেবও ঐ বালাকোট কেন্দ্রিক ইসলামী আন্দোলনেরই আর এক উচ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তার পরবর্তী পর্যায়ে মুনশী মেহেরুল্লাহর (জন্ম ১৮৬২–১৯০৭ খৃঃ) খৃষ্টান মতবাদ বিরোধী আন্দোলন ও তার ক্ষুরধার যুক্তি বাংলার মাটি থেকে ইসায়ী ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ল করে চলেছিল। তার আন্দোলনকেও বালাকোট আন্দোলনের বাইরে বলা চলে না।

ফুরফুরার পীর সাহেব মওলানা আবু বকর ছিদ্দীক ১৮৪১ সালে কলকাতার হুগলী জেলার ফুরফুরা গ্রামে জনুগ্রহণ করেন। তিনি সাইয়েদ আহ্মদ শহীদের বিশেষ খলীফা হাফিয জালাল উদ্দীনের নিকট হাদীস, তাফসীর ও কেকাহ্ শীস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনা করেন। পরে এ সিলসিলারই চট্টগ্রামের শাহ সুফী মরহুম ফতেহ আলীর নিটকও তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন।

মওলানা আবুবকর ছিদ্দীক যে সময় পরিণত বয়সে এবং যখন তাঁর কর্মময় জীবনের সূচনা, তখন বাংলাদেশ সহ গোটা ভারতের মুসলমানের জীবনে চরম দুর্দিন। উপমহাদেশের রাজনৈতিক আকাশ তখন ঝঞাবিক্ষুর। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার পর মুসলমানদের জীবনে চরম দুর্দিন নেমে এসেছে। মুসলমানদের মাথায় ভেঙ্গে পড়েছে বিপদের পাহাড়। ঠিক তখনই এক রাতে "স্বপ্লে আযান দেওয়ার" একটি ঘটনা তাঁকে কর্মমুখর করে তোলে। এ স্বপ্ল দেখার পর থেকে তিনি বাংলার মানুষের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচারে উঠেপড়ে লাগেন। তাঁর অসাধারণ বৃদ্ধিমন্তা, চারিত্রিক গুণাবলী ও দার্শনিক যুক্তি মানুষকে অভিভূত করে তুললো। বছ অমুসলিম তাঁর হাতে ইসলামের দীক্ষা নেয়। বাংলা, আসাম সহ ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাঁর হাতে মুরীদ হয়।

বন্ধার প্রভাব সামরিক, তাই মাতৃভাষার সাহিত্য সাংবাদিকতার দারা ইসলাম প্রচারের আধুনিক পদ্ধতির প্রতি কুরকুরার পীর সাহেব অধিক যতুবান ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার অনেক দ্বীনি গ্রন্থের বলানুবাদ হয়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে গ্রাম বাংলার স্বল্প শিক্ষিত মুসলিম জনসাধারণের অভিপ্রিয় "মুসলিম হিতৈরী'র তিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বহু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। যথা – মিহির ও সুধারক, ইসলাম প্রচারক, নবনুর, ইসলাম দর্শন, হানাফী, মোহাম্বদী, শরীয়তে ইছলাম, ছুন্নাতৃল জামায়াত, হেদায়েত, ছোলতান ইত্যাদি।

ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে মুসলমানদের বিশেষ করে সর্বভারতীয় ওলামা প্রতিষ্ঠান 'জমিয়তে ওলামা'র বাংলা ভাষায় মুখপত্রের অভাব তীব্রভাবে উপলব্ধি করেন। রোগশয্যায় শায়িত থেকেও তিনি "মোছলেম" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এ পত্রিকার জন্যে পীর সাহেব নিজ তহবিল থেকে ১ হাজার টাকা প্রদান করেছিলেন।

একদিকে পত্র-পত্রির্কা, ওয়াজ-নছীহত অপরদিকে নিজের শিষ্য-শাগরিদদের মাধ্যমে বাংলা ও আসামে তিনি ইসলামী আন্দোলন চালিয়ে যান। তদ্রেপ তাঁর অবর্তমানেও যাতে এ মহৎ কাজের চর্চা এখানে অব্যাহত থাকে, সে জন্য তিনি বাংলাদেশে অসংখ্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। জনশ্রুতি আছে, একই মহফিলের প্রাপ্ত চাঁদায় নোয়াখালীর বিখ্যাত ইসলামিয়া মাদ্রাসাটি একই দিনে তিনি ছাপন করে আসেন। মাদ্রাসায়ে ফতেহিয়া ইসলামিয়া ফুরফুরার জন্য তিনি বহু সম্পত্তি ওয়াকফ করেন।

ফুরফুরার পীর সাহেবের একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি দ্বীনি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হালাল রক্ষী অর্জনের নিরতে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের বিরোধী ছিলেন না, যেমন কোনো কোনো আলেম তখন আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের প্রশ্নে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। মাদ্রাসা শিক্ষায় কোনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষা না থাকায় মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা যথার্থ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। দ্বীনি শিক্ষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তির অধিকারী হয়েও আধুনিক মানে তারা দ্বীনের সত্যকার শিক্ষা আদর্শ তুলে ধরতে অক্ষম। অন্যদিকে অর্থকরী শিক্ষার অভাবে কর্মজীবনেও নিজের বিবেকবিরোধী অনেক প্রান্ত পথ তাদের অবলম্বন করতে হয়। ফুরফুরার পীর সাহেব ছিলেন এ শ্রেণীর আলেমের ব্যতিক্রম। তিনি এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী ছিলেন যাতে কেউ মাদ্রাসা শিক্ষা লাভের পর মাদ্রাসা বা খানকাহ্ ছাড়া অন্য কোথাও ঠাই না পায়। বরং মাদ্রাসা শিক্ষকরা দ্বীনি এলেমের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা লাভ করে হালাল রুজি-উপার্জন করতে সক্ষম হোক, এ জন্যে তিনি ফুরফুরা শরীফে ওন্ড স্কীম

#### ञाकामी जात्मानत-

মাদ্রাসার সঙ্গে একটি প্রকাণ্ড নিউ স্কীক মাদ্রাসাণ্ড স্থাপন করেন। মূলতঃ তাঁর এই বাস্তবধর্মী ভূমিকার ফলেই দেখা যায়, বহু লোক ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেও তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করেছেন এবং বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দ্বীনি কাজ করে গেছেন। তন্মধ্যে তাঁর খলীকা প্রক্রেসার মরহুম আবদুল খালেক এবং এশিয়া বিখ্যাত অন্যতম ভাষাবিদ মরহুম ডাইর শহীদুপ্লাহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মওলানা আবুবকর সাহেব বাংলা-আসামের মুসলমানদের মধ্য থেকে বেদয়াত, শিরক ও যাবতীয় কুসংস্কার দূর করার উদ্দেশ্যে এবং ইংরেজ ও হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতির হাত থেকে এ দেশের মুসলমানদের রক্ষার জন্যে রীতিমতো আন্দোলন চালিয়েছেন।

তাঁর ইসলামী আন্দোলন ছিল সর্বমুখী। শিক্ষা ক্ষেত্রে, সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে, মুসলমানদের সাহিত্য-সাংবাদিকতায় উৎসাহ দানে, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে এবং রাজনৈতিক তৎপরতা ও আজাদী আন্দোলনে সকল দিকে তিনি এ দেশে ইসলামী রেনেসাঁ সৃষ্টির কাজ করে গেছেন।

আজাদী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল বাংলার সকল আলেমের চাইতে অধিক। বাংলার প্রত্যেক মুসলিম নেডাকেই রাজনৈতিক ব্যাপারে বাঙ্গালী মুসলমানদের সমর্থন পাওয়ার জন্যে তাঁর শরপাপল্ল হতে হয়েছে। এমন কি হিন্দু নেতারাও তাঁর কাছে যেতেন। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন দ্রদর্শী। একবার মিটার গান্ধী, সি, আর দাস, মঙলানা মুহান্দ আলী ধর্মন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্যে তাঁর কাছে গিরেছিলেন, তখন তিনি শ্লাট্ট বলে দিয়েছিলেন যে, "আমি প্রথমে কোরানহাদীসের পক্ষপাতী। কংগ্রেস এর কোনো একটির বিরুদ্ধানরণ করলে কখনও আমার সহযোগিতা পাবে না।" তিনি আরও বলেছিলেন— "ঘর পোড়া গরু যেমন সিদ্রে মেঘ দেখে ভয় পায়, তেমনি আন্ধি আপনাদের সঙ্গে (হিন্দুদের) সহযোগিতা করতে ভয় পাই। কেননা, সিপাইী বিদ্রোহের সময় যখন হিন্দুগণ সমন্ত দোষ গরীব মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়ে পলারন করলো, তখন সে বিশ্বাসঘাতকভার দরুণ বছ মুসলমানের প্রাণ হানি ঘটেছিল। সে সব কথা শ্বরণ হলে আমার শরীর শিউরে উঠে। ভাই হিন্দু-মুসলমান একভাবদ্ধ হতে হলে হিন্দুদেরকে মুসলমানদের দাবিন্দাধ্য়া মেনে নিতে হবে।"

এ **ছবাবে হিন্দু** নেভারা নিরাশ হলে তিনি তাদের অজ্ঞাতসারে মঙ্কশানা মুহাম্বদ আলীকে বললেন, "আমি কংগ্রেসের প্রতি আছা আনতে পারি না। তাদের চেহারার ছাবভাব দেবে আমার সন্দেহ হয়। আপনাকে আমি এ উপদেশ দিচ্ছি, যাই করুন

আগে দ্বীন, পরে দেশ। দ্বীন ছেড়ে দিয়ে দেশ উদ্ধার করা আমাদের কাম্য নর। আমার একথাওলো স্বরণে রাখবৈন। আমি প্রথমে মুসলমান পরে ভারতবাসী।" তিনি সব সময় বলতেন, "শরীয়তবিরোধী যা-ই হোক না কেন, নিক্রই ভার প্রতিবাদ করতে আমি কখনও পক্চাদপদ হবো না। আবু বকর আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় করে না।"

বিচক্ষণ মওলানা আবু বকর সাহেব তাঁর এই ছিজাতিতত্ত্ববোধের কারণেই জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ কংগ্রেসকে সমর্থন করায়, তা থেকে বের হয়ে আসেন এবং বাংলার আলেম সমাজকে রাজনৈতিক দিক থেকে সংঘবদ্ধ করার জন্যে "জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গাল ও আসাম" গঠন করেন। তিনি খেলাফত আন্দোলনকালে বহু অর্থ চাঁদা তুলে তুকী মুসলমানদের সাহায্য করেছেন। বাংলার মুসলমানদের ভোট পেতে হলে শেরে বাংলা মৌলভী এ, কে, ফজপুল হক অনেক নেতাকেই ফুরফরার পীর সাহেবের সমর্থন নিতে হতো।

মওলানা আবু বকর সিদ্দীক প্রথমে রাজনীতিতে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু যখন দেখলেন যে, কাউন্সিল তথা আইন পরিবদে ইসলামের শরীরতিবিরোধী আইনসমূহ পাশ হচ্ছে, তখনই তিনি ইসলামপ্র্যী দীনদার মুক্তমান ও আনেমদেরকে আইন সভায় পাঠানোর তীব্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ৪৭ পূর্বে যুক্ত বাংলার 'ব্যবস্থা পরিষদে' বেশ করজন আলেম সদস্য ছিলেন। কেনীর মওলানা আবদুর রাজ্জাক, মওলানা ইব্রাহীম ও মওলানা আবদুর জাব্বার খদর প্রমুখসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার যেসব আলেম তখন যুক্ত বাংলা আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন, তাঁদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের পেছনে মূলতঃ এই চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গিই কাজ করেছিল।

বন্ধুতঃ বাংলা-আসামে মুসলিম লীগের যে জনপ্রিয়তা ছিল, তার উল্লেখবোগ্য কৃতিত্ব ফুরফুরার পীর সাহেবেরই। তিনি এ দেশের বাঙ্গালী মুসলমানের মনে মুসলিম স্বতন্ত্র রাট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন, তা চিরদিন এদেশের ইতিহাসে অমান হয়ে থাকবে। তেমনি বাঙ্গলার আলেম সমাজও তাঁর এই আদর্শ থেকে আজীবন প্রেরণা লাভ করবে। তাঁর ইন্তেকালের এক বছর পরই ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমানদের জন্যে আলাদা রাষ্ট্রের প্রস্তাব গ্রহণ করে।

ফুরফুরার পীর সাহেবের ইন্তেকালের পর বাংলা-আসামে তাঁর যেসব শিষ্য ব অনুসারী ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ বিস্তারে কাজ করেন, তাদের মধ্যে শর্ষিণার পীর মওলানা ছুফী নেছারুদ্দীন সাহেব, ছুফী ছদরুদ্দীন সাহেব, মওলানা রুহুল জামীন

#### षाषामी पात्मामत-

সাহেব, প্রফেসার আবদুল খালেক সাহেব এবং ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেব, মওলানা মুয়েযুদ্ধীন হামীদী সাহেব প্রমুখের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পীর মওলানা আবদুল হাই ছিদ্দিকী তাঁর অনুগামীদের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হন। পাকিস্তান আন্দোলনকালে ফুরফুরার পীর সাহেবের এসব খলীফা ও তাঁর লক্ষ লক্ষ মুরীদের অপরিসীম ত্যাগ রয়েছে। এমন দিনও গিয়েছে, মুসলিম লীগ ও পরবর্তী পর্বায়ে পাকিস্তানের সপক্ষে বাঙ্গালী মুসলমানদের সমর্থনের জন্যে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় আলেমদের কতওয়া ও অভিমত প্রকাশ না করলে এ দেশের মানুষ রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনো নেতাকে তেমন সমর্থন জানাতেন না।

পাকিস্তান আন্দোলন ওক্ন হলে মওলানা শাব্দীর আহমদ ওসমানী ও কায়েদে আয়ম মুহাম্মদ আলী জিনাহ বখন তাঁর প্রতি সহযোগিতার আহবান জানান, তখন ফুরফুরার পীর সাহেবের সুযোগ্য পুত্র মওলানা আবদুল হাই ছিদ্দিকী ও তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য মওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ সহ ফুরফুরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অসংখ্য ওলামা ও সাধারণ মুসলমান এ ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

## শর্ষিণার পীর মওলানা নেহারুদীল আহমদ সাহেব

বিশেষ করে শর্ষিণার পীর মওলানা নেছারন্দীন আহমদ সাহেব ও মুরমুরার পীর মওলানা আবদুল হাই ছিন্দীকী মুসলিম লীস ও জমিরতে ওলামারে ইসলামের মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে এ দেশের মানুবের দুরারে দুরারে পৌছাবার জন্যে তৎপর ছিলেন। ফুরফুরার বড় পীর সাহেব কর্তৃক স্থাপিত ভ্রমিরতে ওলামারে বাঙ্গাল ও আসামে"র তরফ থেকে মুসলিম লীগ নেতাদের কাছে ইসলামী চরিত্র গঠনের জন্যে তারা চাপ সৃষ্টি করতেন। এ প্রত্যেকটি বিষরই ছিল আলেম সমাজের জন্যে প্রেরণার বিষয়। সিলেটের গণ-ভোটের প্রাক্তালে শর্ষিণার পীর সাহেব অত্যক্ত উদ্বিশ্ন ছিলেন, না জানি সিলেটের মুসলমান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে বসে। এ আশংকায় তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মন্তলানা আবু জাকর মুহাখদ ছালেহ ছাহেবশহ বহু ভক্তকে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে সিলেটে প্রেরণ করেন।

পাকিস্তান আন্দোলনের ব্যাপারে তথু রাজনৈতিক সুবিধাই যে মানুষ কামনা করেনি এবং আলেম সমাজ পাকিস্তান আন্দোলনে শরীক না হলে যে এ দেশের মুসলমানদের ভিন্নমত প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল, শর্ষিণার দূরদর্শী পীর নেছারুদ্দীন সাহেব কর্তৃক কায়েদে আযমকে লিখিত একটি চিঠি থেকেও তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তাহলো ঃ

"মুসলিম লীগ আজ বতোখানি রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে সমর্থ ইইরাছে, সেই পশ্লিমাণ ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করিতে সমর্থ হয় নাই। এই কারণে জনসাধারণ মুসলমানদের জন্যে আলাদা রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' শব্দ বার বার শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিলেও ইহা তাহাদের কতোখানি আপনার জিনিস শুধু রাজনৈতিক সুবিধা লাভের ভিতর দিয়া তাহারা ইহা ভাল বুঝিতে পারে না— তাহারা ইহা বুঝিতে চাহে ধর্ম গু নৈতিক উন্নতির স্বীকৃতির ভিতর দিয়া আর ইহা কার্যতঃ কিভাবে আরম্ভ করা ইইরাছে তাহাও কাজের ভিতর দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে।"

বস্তুতঃ ভারতের বিভিন্ন এলাকার মুসলমানদের এজাতীয় জিল্ঞাসার জবাব হিসাবেই কারেদে আযম মুহাম্মদ আলী জিল্লাহ পাকিস্তান, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র, এ দেশের অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে বার বার ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও ক্রআন-সুনাহ ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের ওয়াদা করেছিলেন। এ কারণেই দেখা যায়, ১৯৪৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ওলামা সম্মেলনে কায়েদে আযম তাঁর দক্ষিণ হস্ত মওলানা বাকর আহ্মদ আনছারীর মাধ্যমে প্রেরিত পয়গামে পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র করার ওয়াদা প্রদান করেন।

## भएनाना जारमुनारिन राकी

আজাদী আন্দোলনে বাংলাদেশের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ, ইসলামী চিন্তাবিদ, বিচক্ষণ রাজনীক্ষিক নেতা ছিলেন মওলানা আবদুরাহিল বাকী। মওলানা বাকী প্রস্থাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা কাফীর জ্বেষ্ঠ দ্রাতা ছিলেন। উভয় দ্রাতাই উপমহাদেশের মুসলিম রাজনৈতিক ও সাংকৃতিক মুক্তি আনোলনের ইতিহাসের উচ্ছুল নক্ষত্র ছিলেন। জাতির সার্বিক কল্যাণ-চিন্তায় মওলানা কাফীর ন্যায় মওলানা বাকীও ছিলেন নিবেদিত। তিনি অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য করে আন্দোলনে জড়িত হয়ে এ দেশ থেকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ অওয়ান্ধ তোলেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে তাঁকেও অভিরিক্ত জেল ভোগ করতে হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে তিনি তৎকাশীন বঙ্গবন্ধু –শেরে বাংলা মৌলভী এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের প্রজা আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে মওলানা বাকী ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। এবং দেশবাসীর অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি সে সময় কৃষ-- শ্রমিক প্রজা পার্টির সহ-সভাপতি হিসাবে জনগণের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম করতেন। মওলানা বাকী ১৯৪৩ সালে মুসলিম দীগে যোগদান করে একে অধিক জোরদার করে তোলেন। ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের তিনি সদস্য ছিলেন। মওলানা বাকী আজাদী

#### আজাদী আন্দোলনে-

আন্দোলনে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন, তার দীর্ঘ বিবরণ এখানে সম্ভব নয়।
তিনি আজাদী-উত্তরকালেও মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৫২ সালে
মৃজ্যুর আগ পর্যন্ত বার্ধক্যে পৌছে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে যথেষ্ট চেষ্টা
করেছেন।

## পীর বাদশাহ মিঞা (১৮৮৪-১৯৫৯ খৃঃ)

আজাদী আন্দোলনের অন্যতম বীর সেনানী শরীয়তের নিশানবরদার ফরিদপুরের পীর বাদশাহ্ মিঞার দান মুসলিম বাংলার আজাদী সংগ্রামের ইতিহাসেই কেবল নয়, এখানকার ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ইতিহাসে চিরদিন ভাশ্বর হয়ে থাকবে। জাতির এ মহান নেতার অপূর্ব চারিত্রিক দৃঢ়তা, অধ্যাত্মিক শক্তি-সাহসের বদৌলতে এ দেশের মুসলিম সমাজ্ঞ থেকে শিরক, বেদায়াত ও যাবতীয় অনৈসলামিক রীতিনীতি ও কুপ্রথা বহুলাংশে দূরীভূত হয় এবং ইসলামের বৈপ্রবিক শক্তিবলে পরাধীনতার জিজ্ঞিরমুক্ত হবার জন্যে দেশবাসীর মধ্যে ইংরেজ বিতাত্দনের মধ্য দিয়ে আজাদী হাসিলের স্পৃহা বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায়। এ মহান নেতার কর্মবহুল সংগ্রামী জীবনের বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব না হলেও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা একান্ত প্রয়োজন।

মুসলিম বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পীর বাদশাহ্
মিঞার অবদানের ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।
বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃৎ মহান বিপ্লবী নেতা
হাজী শরীয়তুল্লাহ্র উত্তরাধিকারী পীর বাদশাহ্ মিঞা তাঁর কর্মজীবনের প্রতিটি
পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহর যোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে
নিজেকে প্রমাণিত করে গেছেন। উপমহাদেশের মুসলমানদের মুক্তি আন্দোলনের
বংশানুক্রমিকভাবে তিনি উত্তরাধিকারী হওয়াতে 'ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে
নিতীকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংলার আনাচে-কানাচে ঝটিকা সক্ষর করে তিনি তাঁর
লাখ লাখ মুরীদ নিয়ে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯২১ সালে
পীর বাদশাহ্ মিঞা খেলাফত আন্দোলনে জড়িত হন এবং ইংরেজ সরকার তাঁকে
কারাগারে আবদ্ধ করে। দীর্ঘ দু'বছর তিনি কারাগারে অতিবাহিত করেন। এই
নিতীক মোজাহিদ কারা-নির্যাতনে এতটুকুও দমেননি। বরং ইংরেজ সরকারের
কবল থেকে বাংলাদেশ তথা গোটা উপমহাদেশের মানুষকে মুক্ত কবার জন্য তিনি
জনগণকে আজাদী আন্দোলনে উদ্বেলিত করে তোলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা,
রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দেশের একনিষ্ঠ সভাব গুনে বাদশাহ্ মিঞা ইচ্ছা করলে

## অলেম সমাজের সংখামী ভূমিকা

সহজেই প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য হতে পারতেন; কিন্তু তিনি ক্ষমভায় না সিয়ে নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবা করেছেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে জনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বশ করার জন্য বহুবার: ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। তিমি ব্যক্তিস্বার্থে রাজনীতি করাকে অত্যন্ত ঘূণার চোখে দেখতেন। ১৩২৮ বাংলায় মাদারীপুর মহকুমার প্রধান প্রশাসকও কতিপয় ইংরেজ তাঁকে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বশ করার জন্য বহুবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। তিনি ব্যক্তিস্বার্থের জন্য রাজনীতিকে অত্যন্ত ঘূণার চোখে দেখতেন। ১৩২৮ বাংলায় মাদারীপুর মহকুমার প্রধান প্রশাসক কতিপয় ইংরেজ তল্পীবাহক নিয়ে তাঁর বৈঠকখানায় উপস্থিত হন এবং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থাকার আহবান জানান। অন্য পীরদের মতো রাজনীতি বাদ দিয়ে ওধু ওয়াজ-ন্ছীহত করতেই মহকুমা প্রশাসক তাঁকে পরামর্শ দেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন, উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ যালেম সরকারকে বিতাড়িত করা এবং দেশবাসীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা তার একটি ধর্মীয় পৰিত্র কর্তব্য। মহকুমা এস, ডি, ও তাঁকে বশে না আনতে পেরে আর একটি বিরাট টোপ দেখানঃ ইংরেজ সরকারের খাস মহল বিভাগ থেকে তাঁকে আট হাজার বিঘা লাখেরাজ ভূমি ও তাঁকে একজন স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেয়া হবে। তাঁর বাহাদুরপুর বাসভবন প্রাঙ্গনে ফৌজদারী ও আদালতী বিচার কোর্ট এবং তাঁকে একটি শ্রেষ্ঠতম তমগা দেয়ার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু ত্যাগী সংগ্রামী নেতা পীর বাদশহ মিএরা তখন ঘূণাভরে এসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ও রাগতস্বরে বলেছিলেন, "ধন-সম্পদ ও পার্থিব সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামের দুশমন যালেম প্রভূদের সুৰোগ দেওয়া কাপুরুষের কাজ। আমি কাপুরুষ নই। কাপুরুষের বংশে জন্ম নেইনি। আমার পূর্বপুরুষণণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংখ্যাম করে তাদের কারাগারে কঠিন যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। আমি সেই জালেমশাহী খতম করতে জানুমাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তাদের আনুগত্য ও দাসত্ স্বীকার কিছুতেই আমার দ্বারা সম্ভব নয়।" চট্টগামের মওলানা কাসেম আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৯২১ খুষ্টাব্দে

মহানগরী কলকাতায় বেলাকত কমিটির অধিবেশন থেকে এসে পীর বাদশাহ মিঞা পূর্বাপেক্ষা অধিক সংগ্রামী হয়ে ওঠেন। সে অধিবেশনে তিনি সি, আর, দাসের সঙ্গেও আজ্ঞাদী আন্দোলনের ব্যাপারে আলোচনা করেন। দেশে প্রভ্যাগমন করে তিনি বাংলার গ্রাম, গঞ্জ, শহর, বন্দরে বিরাট বিরাট সভা করে ইংরেজবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। প্রথমে তিনি মাদারীপুরে ১৯২১ খৃঃ ২৮শে আগষ্ট বিরাট

সভা করেন। দ্বিতীয় ঐতিহাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯২১ খৃঃ ২রা সেপ্টেম্বর বরিশাল হাইস্কুল প্রাঙ্গনে। এতে খেলাফত কমিটির প্রতিষ্ঠাতা অবিশুক্ত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা মওলানা মুহাম্মদ আলী, মওলানা আজাদ সোবহানী, কংগ্রেস নেতা মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী, শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#### গ্রেফতারী

পীর বাদশাহ মিঞা ঐ সালেই ৭ই সেপ্টেম্বর ১০৮ ধারা আইনে প্রেফতার হন। তাঁকে গ্রেফতার করে নেয়ার সময় মাদারীপুর এস. ডি. ও'র বাসায় বসানো হয়। এখানেও রাজনৈতিক আন্দোলন হতে বিরত থাকার জন্য তাঁকে বুঝান হয় এবং একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিতে অনুরোধ জানান হয়। তাকে এস, ডি ও রাত্রে তার বাসভবনে আহার করতে অনুরোধ জানালে তিনি জবাব দেনঃ আমি আপনার অতিথি নই। কাজেই আপনার খাদ্য খাব কেনা জেলখানার খাদ্যই আমার যথেষ্ট। পরদিন পুলিশ অফিসার তাঁকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নতি স্বীকার করতে বললে তিনি এই প্রস্তাবও প্রত্যাখান করেন। মাদারীপুর কারাগার থেকে তাঁকে ফরিদপুর কারাগারে নেয়ার পথে জনতা রাস্তায় রাস্তায় ভীড জমায় এবং ইংরেজ-বিরোধী শ্রোগান দিতে থাকে। তিনি নির্ভীকভাবে অপেক্ষমান সারিবদ্ধ জনতাকে আন্দোলন জোরদার করার আদেশ দেন এবং ভগ্নোৎসাহ হতে নিষেধ করেন। তিনি মওলানা মুহামদ আলীর অমরবাণী- 'কতলে হোসাইন আছল মে মুরগে ইয়াজিদ হ্যায়. ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালাকে বাদ' এই বলে অনুপ্রাণিত করেন। অবশেষে তাঁকে আলীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে নেয়া হয়। তার অল্পদিন পরে অবিভক্ত ভারতের প্রখ্যাত সংগ্রামী আলেম দেশপ্রেমিক মওলানা মুহামদ আকরাম খাঁ, মওলানা আবদুর রউফ দানাপুরী, সি. আর. দাস, জে. এম. সেন চৌধুরী, নোয়াখালীর আবদুর রশীদ খান, মৌঃ শামসুদ্দীন আহমদ, মওলানা আজাদ, করটিয়ার জমিদার চাঁন্দ মিঞা প্রমুখ হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দকে আলীপুর সেন্টাল জেলে বন্দী করে আনা হয়। এতে নেতৃবৃন্দের ভবিষ্যত কর্মসূচীর উপযুক্ত পরামর্শ কেন্দ্র মিলে

পীর বাদশাহ্ মিঞাকে এত নির্যাতন ও লোভ-প্রলোভন দিয়েও তাঁকে রাজনীতি থেকে বিরত না করতে পারার একমাত্র কারণ এই ছিল যে, তিনি মনে করতেন—রাজনীতির সঙ্গে ইসলামের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। বরং এটা ইসলামের একটি শক্তিশালী অন্ধ। ঈমান-আকীদা, ইবাদাত, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতির সমষ্টির নামই ইসলামী রাজনীতি।

পীর বাদশাহ মিঞা তাঁর সমসাময়িক প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে শেরেবাংলার কৃষক প্রজা পার্টিরও তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

১৯৪০ সাল ঐতিহাসিক পাকিন্তানের প্রন্তাব গৃহীত হলে তিনি পাকিন্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেশ স্বাধীন হবার পর একে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য তিনি জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলাম ও নেযামে ইসলাম পার্টির সঙ্গে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম লীগ ইসলামের ব্যাপারে ওয়াদা খেলাফী করলে তিনি লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্ত-ফ্রন্টের সপক্ষে তিনি নিজের অনুসারীদের নিয়ে অন্যতম অঙ্গদল নেযামে ইসলামের পক্ষ হয়ে মুসলিম লীগকে তার ওয়াদা খেলাফীর পরিণতি বুঝিয়ে দেন। কেননা, ঐ নির্বাচনেই মুসলিম লীগের ভরাড়বি ঘটেছিল। যা হোক, অতঃপর এই মহান সংগ্রামী নেতা ইসলামী রাষ্ট্রের আকুল আশ্রহ বুকে নিয়ে ১৯৫৯ খৃঃ ১৫ই ডিসেম্বর মাসে চির বিদায় গ্রহণ করেন। মণ্ডশানা আবদুলাহিল কাফী

মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী আজাদী আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রামী বীর ছিলেন। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিক ও সমাজ সংস্কারক युक्तिवामी विष्क्रम जालम ছिल्म। এक हिमात वला हल वान्नानी मूमनमानत्मत মধ্যে জাতীয় চেতনা সৃষ্টিকল্পে সাহিত্য সাংবাদিকতা, পুস্তক রচনা তথা সাংস্কৃতিক দিক থেকে যে করজন আলেম নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে মওলানা কাফী অন্যতম অগ্রপথিক। এই ইসলামী চিন্তাবিদ কলিকাতা মদ্রাসার অ্যাংলো-পারসিয়ান বিভাগ থেকে ১৯১১ সালে বি. এ. পাশ করে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রথম শ্রেনীর রাজনীতিক মওলানা আবুল কালাম আযাদের সংম্পর্লে যান। সে সময় মওলানা আযাদ মাসিক 'আল-হেলাল' পত্রিকার সম্পাদক। মওশানা আযাদের নিকট রাজনৈতিক প্রেরণা লাভ করে তিনি মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টিকল্পে 'পূর্ববাংলায়' আসেন। এখানে কিছুকাল সভা-সমিতির মাধ্যমে মুসলমানদের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে পথনির্দেশ না দিয়ে তিনি পুনরায় কলকাতা চলে যান। মওলানা আকরাম খার সম্পাদনায় খেলাফত কমিটির উর্দু দৈনিক 'যামানা' পত্রিকায় তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর সম্পাদকীয় প্রকাশের অভিযোগে মওলানা আকরম খাঁ ও পত্রিকার সহ-সম্পাদক শেখ আহমদ ওসমানী গ্রেফতার হলে তিনি ১৯২২ সালে 'যামানার' সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী আল-কোরাইশী ১৯২৪ হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত 'সত্যাঘহী' পত্রিকার সম্পাদক ও ব্যবস্থাপক

ছিলেন। সে সময়ও ঐ পত্রিকার মাধ্যমে তিনি এ দেশবাসীর সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে তুলে ধরতেন। অতঃপর তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন এবং ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে শহীদ সোহরাওয়াদীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট মুসলিম পার্টিতে শরিক হয়ে তাঁর সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন।

মওলানা কাফী এ দেশবাসীকে ইংরেজের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ১০৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে বাংলাদেশে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে মুক্তি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে পুনরায় ৬ মাসের জন্য কারাগারে অবদ্ধ করে রাখে।

মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় মুসলিম কনফারেশেও যোগদান করেছিলেন। আজাদী আন্দোলনের এই সংগ্রামী নেতা দেশ স্বাধীন হবার পর একে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য রুগ্ন শরীর নিয়েও আপ্রাণ চেষ্টা করেন। আজাদী উত্তরকালে বরং তার কিছুকাল পূর্ব থেকেই তিনি এই উদ্দেশ্যে পরিবেশ সৃষ্টিকল্পে মসীযুদ্ধের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করেন। ১৯৪৯ খৃষ্টান্দে ঢাকা থেকে তিনি ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা সমৃদ্ধ মাসিক 'তারজুমানুল হাদীস' প্রকাশ করেন। ১৯৫৭ সালে মওলানা কাফী সাহেব একই স্থান থেকে সাপ্তাহিক আরাফাত প্রকাশ করেন। নানা অসুবিধায় মাসিক 'তারজুমানুল কোরআনের' প্রকাশ কিছুদিন যাবত বন্ধ থাকলেও সাপ্তাহিক আরাফাত এখনও মওলানা কাফীর স্থৃতি নিয়ে ইসলামী জ্ঞান-পিপাসুদের খোরাক সরবরাহ করে যাচ্ছে। বার্ধক্যে কঠিন রোগে আক্রান্ত থেকেও অবিভক্ত পাকিস্তানকে শোষণহীন ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার জন্য তিনি কিরূপ উদ্বিগ্ন ছিলেন, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা রাগেব আহ্সানের নিম্নোক্ত লেখাটি থেকে তা সুম্পন্ট হয়ে উঠেঃ

"পাকিন্তান শাসনতন্ত্র কমিশনের প্রশ্নমালা সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য তিনি আমাকে তাঁর দু'জন প্রতিনিধি ঘারা ডেকে পাঠান। আমি ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁর খেদমতে হাযির হলে তিনি বললেন, পিন্তশূলের বেদনার জন্য যে অপারেশন করেছিলাম, তা বিফল হয়েছে। পিন্তকোষে কোন পাথরের সন্ধান পাওয়া যায়নি। বেদনা আগের মতই বর্ধিত হয়েছে। .....কিন্তু পাকিন্তানের অবস্থা আমাকে পানি থেকে তীরে নিক্ষিপ্ত অসহায় মংস্যের ন্যায় বিচলিত করে তুলেছে। পাকিন্তানক একটি সেকুলার স্টেটে পরিণত করার যে অপচেষ্টা শুরু হয়েছে, সে দৃশ্য অবলোক্র করে আমি কিছুতেই স্বন্তির নিশ্বাস ফেলতে পাছি না। এখন শাসনতন্ত্র কমিশনের

প্রশ্রমালার উত্তর দেয়া একান্ত আবন্দক। এ ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শ ও সাহায্য কামনা করি। আমি বলপাম, বান্দা খেদমতের জন্য প্রস্তুক্ত। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দেশের বিশিষ্ট আলেম এবং চিন্তাশীল স্ধীবৃদ্দের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত, বিশেষ করে যারা ১৯৫১ এবং ৫৩ সালে করাদীতে অনুষ্ঠিত ওলামা সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। কাফী সাহেব বললেন. এ ধরনের বৈঠকে দীর্ঘসূত্রতার আশঙ্কা আছে। তবে ঢাকা শহরে অবস্থারত চিন্তাবিদ ও আলেমগণের তরফ থেকে যদি প্রশ্নুমালার উত্তর দেয়া যায় তা হলেই যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে। ২৬শে মে রাত্র ১১টায় শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের উপর দীর্ঘ আলোচনা চলে। ......তিনি বেদনার ভাব অনুভব করলেন। তাঁর গায়ে জুরও এসে গেছে। তাঁর প্রস্তাবেও সকলের সম্মতিতে আমার উপরই কমিশনের প্রশ্নমালার বিস্তৃত জবাবসহ একটি খসড়া প্রস্তৃতির দায়িত্ব অর্পিত হয় । .....পরবর্তী ওরা জ্বন ওলামা ও সুধীবন্দের একটি বৈঠকে তা পেশ করতে হবে। .... মওলানা সাহেব আমাকে বার বার একথা শ্বরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন, ইসলাম ও গণতন্ত্র, দেশ ও মিল্লাত এই উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণিত ও যুক্তিসিদ্ধ জ্ববাব লিখতে হবে। ..... আমি অনুরোধ করলাম, এমন একটি গুতুপূর্ণ বিষয়ে তিনিও যেন তাঁর লিখনী ধারণ করেন। তিনি অসুস্থতার ওজর দেখালেও শেষ পর্যন্ত নীম রাযি হলেন। .....আমার নিবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি নিজেও প্রশ্নমালার উত্তর লিখতে বসে গেলেন। যদিও সে সসয় তাঁর পিত্তশুল ক্রমে বেড়ে চলেছিল। কিন্তু দেখা গেল. মওলানা সাহেব তাঁর শষ্যার সঙ্গে সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র টেবিলে কেতাবপত্র সংস্থাপন করে লিখে চলেছেন। ডান হাতে অবিরাম গতিতে কলম চলেছে। বাম হাত বক্ষদেশে বেদনাস্থল চেপে রেখেছে। মাঝে মাঝে বেদনার অনুভূতি যখন সহাসীমার বাহিরে চলে যাছে, তখন হাত দিয়ে ডলা শুরু করেছেন। এভাবে দুই বেদনার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলো।

একদিকে শরীরের অভ্যন্তরে পিন্তবেদনা, অন্যদিকে মিল্লাতের জন্য তাঁর অন্তরবেদনা-দৃই বেদনায় তুমুল সংগ্রাম। আল্লাহ্র মনোনীত বান্দাহ মওলানা কাফীর অটল সংকল্প ঃ তিনি তাঁর আরম্ভ কাজ সমাপ্ত করেই উঠবেন-'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।' ১লা জুন ১৯৬০ খৃঃ। জমঈতের (আহলে হাদীস) অফিস সেক্রেটারী মৌলন্ডী মীযানুর রহমান বি, এ, বি, টি সাহেব উপরে এসে মওলানা সাহেবকে উপরোক্ত অবস্থায় দেখে আর্য করলেন ঃ হযরত নিজের শরীরের উপর রহম করলন। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল দিন। ডাক্ডারের কড়া নির্দেশ

#### वाकामी वात्मानत-

নশরীরকে আরাম দিন্তে হবে। মওলানা সাহেব উত্তর করলেন ঃ আপনাদের মুখে ঐ কথা –স্বাস্থ্য; কিন্তু আমি স্বাস্থ্যের দিকে কি নজর দিব, এখন আমার জ্ঞানেরএকই ও কোন পরওয়া নাই। সমস্তই পাকিস্তান ও ইসলামের জন্য উৎস্গীকৃত। এখন আপনি যান। নিচে গিয়ে দফতরের কাজ দেখুন, আমাকে আমার কাজ করতে দিন।"

এই বলে আগের অবস্থায়ই......কমিশনের ৪০টি প্রশ্নের মধ্যে ৩৮টির জবাব লিখার পর একদম অবশ ও নিক্রিয় হয়ে পড়লেন। বেদনার তীব্রতায় অনুভূতিহীন ও শক্তিহারা অবস্থায় মেঝের উপর স্থাপিত পালঙ্কে নিপতিত হলেন আর এই পড়াই তাঁর শেষ পড়া।"

১৯৬০ সালের ওরা জুনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগ পর্যন্ত ইসলামী শাসনতন্ত্র, পাকিস্তান ও মুসলিম মিল্লাতের চিন্তা মওলানা আবদুল্লাহিল কাফির সমগ্র সন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মওলানা রাগেব আহসান তাঁর লেখাটির শিরোনাম এজন্যই দিয়েছিলেন—'হযরত আল্লামা কাফীর শাহাদাত কাহিনী।' সত্যই তিনি ইসলাম, পাকিস্তান ও মুসলিম জাতির জন্য নিজের স্বাস্থ্যকে বিলীন করে শাহাদাতের অমিয়া সুধাই পান করেছিলেন।

যা হোক, এভাবে উপমহাদেশের আলেম সমাজ বহু ত্যাগ ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ভারত-বিভাগ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে আজাদী আন্দোলন চালিয়ে যান। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের অধিবাসিগণ দীর্ঘ দৃ'শো বছরের গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তি পায়। আজ তারা নিজেদের স্বাধীন আবাস ভূমিকে ইসলামী মূল্যবোধে গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত। পাক-ভারতের আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের এই দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের কথা মুসলমানরা তো নয়ই এমনকি এ দেশের অমুসলমানরাও যদি ভূলে যায়, তা হলে পৃথিবীর ইতিহাসে এটা হবে এক চরম অকৃতজ্ঞতা।

# আজাদী আন্দোলনের নির্জীক সিপাহুসালার মন্ধুমানা **আব্দুম হামিদ খান ভামানি**

মওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানী ওরফে মওলানা ভাসানী হচ্ছেন রূপকথার নায়ক তুল্য বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অমিত তেজা বিমূর্ত ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন আজাদী আন্দোলনের নির্ভীক সিপাহসালার। দেশ জাতি ধর্মের মর্যাদা রক্ষা, জনগনের ন্যায্য অধিকার ও দাবী দাওয়া আদায়ের সংগ্রামে তিনি একাধিকার কারাবরণ করেন। তিনি ছিলেন শোষিত বঞ্চিত নির্যাতিত মানুষের কণ্ঠষর। ইসলামের এক অনাড়নম্বর খাদেম। বাংলাদেশের বৃহত্তর পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের ধনগরা নামক গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। মওলানা ভাসানীর পিতা মরহুম হাজী শারাফত আলী ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁর পেশা ছিল চাষাবাদ। মওলানা ভাসানী চাষী পরিবারে জন্ম লাভ করে চাষীদের পরিবেশেই বেড়ে ওঠেন, গড়ে ওঠেন, যেই চাষীরা বেঁচে থাকার তাগিদে অপরিসীম কন্ত পরিশ্রেম ও সংগ্রাম সাধনার মধ্যে নিজেদের সদা নিয়োজিত রাখেন। যুবক ভাসানীর ভবিষ্যত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে পরিবেশগত তাঁর এই অবস্থান সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

মুসলিম পারিবারিক শিক্ষার ঐতিহ্যগত প্রথা অনুযায়ী মওলানা ভাসানী প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তবে তিনি সৌভাগ্যক্রমে শাহ্ সৃফী নাসিরুদ্দীন বাগদাদীর ন্যায় একজন আধ্যাত্মিক শিক্ষকের সাহচর্য ও লাভ করেন। বাগদাদী ছিলেন একজন সুবিখ্যাত আধ্যাত্মিক নেতা। বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী শিক্ষার পাদপীঠ দারুল উল্ম দেওবন্দের সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস এবং উপমহাদেশের অন্যতম সুপরিচিত রাজনীতিক আজাদী সংগ্রামের নির্ভীক সেনানী মরহুম মওলানা হোসাইন আহ্মদ মাদানীর সাহ্চর্যেও মরহুম মওলানা ভাসানী দু'বছর অতিবাহিত করেন। শাহ সৃফী বাগদাদীর ন্যায় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের সংসর্গ এবং কুরুআন সুনাহ্র জ্ঞানে পরিপক্ক মহা পত্তিত ও বৃক্ষর্গ মাওলানা মাদানীর সাহ্চর্য ভাসানী চরিত্রকে জাগতিক আধ্যাত্মিক উভয় বৈশিষ্টে করেছিল বিমভিত।

রাজনৈতিক ভবিষ্যতঃ বর্তমান শতকের প্রথম দশকে মওলানা ভাসানী ট্যারোরিষ্ট মোভমেন্টের সাথে জড়িত ছিলেন। এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সংগ্রামের মাধ্যমে ভারত থেকে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটানো। এই শতকের দ্বিতীয় দশকে তিনি খেলাফত আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসাবে আজাদী সংগ্রামে রত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে খেলাফত আন্দোলনের নেতা মওলানা মুহাম্মদ

#### আঞ্চাদী আন্দোলনে-

আলীর সাথে কাজ করার তাঁর সুযোগ ঘটে। খেলাকত আন্দোপনের সাথে জড়িত থাকার কারণে মওলানা ভাসানী বৃটিশ শাসকদের দ্বারা কারানির্যাতন ভোগ করেন। ১৯২৩ সাল থেকে খেলাকত আন্দোলন অনেকটা নিজেজ হয়ে পড়ে। পরন্তু দেশবন্দু চিন্তরঞ্জ দাসের মৃত্যুতে (১৯২৫) স্বরাজ পার্টীর নীতিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এই দুটি ঘটনার পর রাজনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে মাওলানা ভাসানী নতুন ধারা গ্রহণ করেন। এসময় তার রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল অবহেলিত বাংলা আসামের গ্রামীণ জীবনকেন্দ্রিক।

১৯৩০ সালে মওলানা ভাসানী বাংলা- আসামের লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ কৃষকের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত কৃষক আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত রাঝেন। ১৯২৪ সালে ভাসান চরে অনুষ্ঠিত বাংলা - আসামের জিরাতিয়া প্রজাদের এক ঐতিহাসিক সম্মেলনের মধ্যদিয়ে মওলানা ভাসানী কৃষক আন্দোলনের সূচনা করেন। শোষক সামস্তবাদী জোৎদার মহাজনশ্রেণীর বিরুদ্ধে মুসলিম চাষী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী ১৯৩০ সালে বাংলা আসামের মুসলমানদের এক বিরাট সম্মেলনের আয়োজনকরেন। তৎকালীন বৃহত্তর মোমেনশাহী জেলার সামস্ত প্রভূদের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী ১৯৩১ থেকে ১৯৩২ সালে ডাইরেক্ট একশনের লক্ষ্যে চাষী সাধারণকে সংগঠিত করেন। এসব তৎপরতার কারণে ১৯৩২ সালের প্রথম দিকে বৃটিশ সরকার এ জেলায় তাঁর তৎপরতা বন্ধ করে দেয়।

১৯৩৭ সালে অল ইন্ডিয়া লক্ষ্ণে কনফারেঙ্গের অব্যবহিত পূর্বে মুসলিম লীগ নেতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং রাজা গজনফর আলীর অনুরোধে মওলানা ভাসানী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। সিলেট জেলা গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে মিলিত হয়েছিল। গণভোটে সিলেটবাসীরা যেন আদৌ কোন ভুল না করেন সেজন্য মওলানা ভাসানী সারা সিলেটে ঝটিকা সফর করে পাকিস্তানের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করেন। ৪৭- এর আজাদী আন্দোলনে এই সংগ্রামী নেতার রয়েছে অসামান্য অবদান।

১৯৪৮ সালে তিনি উত্তর টাঙ্গাইল থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার তাদের দলীয় মেনিফেন্টো মোতাবেক কাজ না করায় তিন মাস পর তিনি তাঁর সদস্য পদ থেকে ইস্তেফা প্রদান করেন। এক বছর পর তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের মূল ভিত্তি লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নে ক্ষমতাসীন দলের ব্যর্থতার প্রতিবাদে নিখিল পাকিস্তান

মুসলিম দীগের সাথে সকল প্রকার সর্ম্পক ছিন্ন করেন। উল্লেখ্য, ঐতিহার্সিক লাহোর প্রস্তাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানকৈ স্বতন্ত্র দুটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে উল্লেখ্য করা হয়। এভাবে স্বায়ত্ত শাসিত দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ধারণা থেকে ক্ষমতাসীন সরকার জনগণ থেকে ভোট আদায় করলেও পশ্চিম পাকিন্তানই এর রাজধানী স্থাপন করে। ফলে পূর্ব পাকিন্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের দারা নানান বৈষম্যের শিকার হয়। মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে লাহোর প্রস্তাবকেন্দ্রিক মতবিরোধের ফলে মওলানা ডাসানী মুসলিম লীগের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করেন। মধলানা ভাসানী এই নবগঠিত দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি তাঁর এই সংগঠনের কর্মসূচী বান্তবায়ন করতে পারেননি। পাকিস্তানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক চুক্তি এবং বাগদাদ প্যাষ্ট ইস্যুকে ভিত্তি করে নিজদলীয় সহকর্মীদের সাথে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়। একারণে আবারও তিনি নিজ দল আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে তাঁর রাজনৈতিক যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই দলই আওয়ামী নেতাদের হাতে গিয়ে 'মুসলিম' শব্দ বর্জিত হয়। ১৯৫৭ সালে তিনি নতুন দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি হিসাবে ও মওলানা ভাসানীকেই নির্বাচিত করা হয়।

উল্লেখিত বছরগুলোতেও মওলানা ভাসানী দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কৃষকদের স্বার্থেই কাজ করেন। তিনি ১৯৫৭ সালে কৃষক সমিতি নামে কৃষকদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র সংগঠন কায়েম করেন। কৃষক সমিতিরও সভাপতি মওলানা ভাসানীই ছিলেন। ১৯৬৭ সালে মওলানা ভাসানী পাকশীতে এক বিরাট কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন। উক্তসম্মেলনে প্রায় আড়াই লাখ কৃষক অংশ গ্রহণ করেছিল। প্রায় অনুরূপ তিনি আরেকটি বিরাট কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন ১৯৭০ সালে। এই সম্মেলনেও দুলাখ কৃষক অংশ নেয়। একই সালে তিনি মহিপুরেও এক বিশাল কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন। মহিপুরের কৃষক সম্মেলনে প্রায় তিন লাখ কৃষক সম্মেলনের হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানকৈ স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে ছোমনা প্রদানঃ মওলানা ভাসানীই প্রথম ব্যক্তি যিনি পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠেন এবং পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের আহবান

জানান । তিনিই ১৯৭০ সালে নির্বাচিত সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা না দেয়ায় ৪ঠা ডিসেম্বর পন্টন ময়দানের এক জন সভায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে ঘোষণা প্রদান করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হ্বার পর মওলানা ভাসানী লক্ষ্য করেন যে, ঢাকার সরকারতো মূলতঃ বিদেশী রাষ্ট্রের তাবেদার হিসাকে ভূমিকা পালন করছে তখন তিনি আর নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকতে পারেননি। নিজের সকল আরাম হারাম করে বার্ধক্যকে উপেক্ষা করে আবার তিনি রাজপথে নেমে পড়েন। তিনি দেখলেন, তৎকালীন সরকার ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে মুসলিম প্রধান এ দেশের কৃষ্টি- কালচার ও ধর্মীর সকল মূল্যবোধ ধংসের কাজ্ক করছে আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা মূলতঃ প্রভু ও পতাকা বদল ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতের স্বার্থ রক্ষা আর বাংলাদেশের মুসলমানদের শোষণেরই ব্যবস্থা হয়েছে, তখন মওলানা ভাসানী ৩০শে জুন ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তার অনুসারীদের সংগঠিত করেন। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল মওলানা ভাসানীকে গৃহবন্দী করে রাখে যেন তিনি আন্দোলনের উদ্দেশ্যে কোখাও বের হতে না পারেন।

হকুমতে রাক্ষানী সোসাইটি ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ১৯৪৭ সালে মওলানা ভাসানী যখন বাংলাদেশকে একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার অভিপ্রায়ে হকুমতে রাক্ষানী সোসাইটি গঠন করেন, তখন এই পদক্ষেপ তাঁর জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে । তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে তাঁর নবগঠিত দল- 'ছকুমতে রাক্ষানী সোসাইটি' গঠনের মূল দর্শন ব্যাখ্যা করেন । রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে সাথে মওলানা ভাসানী তাঁর জনকল্যাণমুখী রাজনৈতিক দর্শনের অনুকূলে দেশের শিক্ষা ব্যবন্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য তিনি চিন্তা করেন । মূলত ঃ মওলানা ভাসানী কর্তৃক টাঙ্গাইলের সন্তোমে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাধারা ও স্বপ্নের বান্তবায়নেরই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন । ১৯৫৭ সাল থেকেই তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে চিন্তা গবেষণা করেন আসেন । অবশেষে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর মপ্র বান্তবায়িত হয়- প্রতিষ্ঠিত হয় সন্তোবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ।

## আলেম সমাজের সংখামী তৃমিকা

ঐতিহাসিক ফারাক্কা মার্চঃ মওলানা ভাসানীর সংখ্যামমুখর জীবনের সর্বশেষ ঘটনা ছিল ঐতিহাসিক ফারাক্কা মার্চ। বাংলাদেশে মরু প্রক্রিরা সৃষ্টিকারী "ফারাক্কা বাঁধ ভেঙে দাও উড়িয়ে দাও" গ্লোগানের মধ্য দিয়ে ১৯৭৬ সালের ১৬ ও ১৭ই মে রাজশাহী থেকে হাজার হাজার লোক নিয়ে ভাসানী লং মার্চ তরু করেন। সেই লং মার্চের উদ্দীপনাপূর্ণ স্কৃতি প্রতিটি মানুষকে এখনও দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করে।

খোদায়ী খেদমতগার দলঃ ভাসানী জীবনের সর্বশেষ সংগঠনটি ছিল খোদায়ী খেদমতগার। তিনি ১৯৭৬ সালের ১লা অক্টোবর সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসাবে এটির ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে সন্তোষস্থ তাঁর দরবার স্থলে সকল খেদমতগারের উদ্দেশে যেই ভাষণ দেন, সেটিই ছিল এই নেতার জীবনের সর্বশেষ ভাষণ। সেদিন মওলানা ভাসানীর বক্তব্য ছিল, "আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, - যত সব দলই বদল করি না কেন, কোন ফলোজ্য হবে না, যদি না শাসকবর্গ চরিত্রবার হয়। আর চরিত্রবান লোকেরাই কেবল আল্লাহর শাসন কায়েম করতে পারে। আমি তাই হকুমতে রাব্বানীয়ার আশ্রয় নিয়েছি। দোয়া করি, আল্লাহর মর্জি হোক। বিশ্ব মানবতার জয় হোক।"

ইন্তেকালঃ ১৭ই নভেম্বর ১৯৭৬ সালে মওলানা ভাসানী তাঁর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সন্তোষে তিনি চির নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন।

ভাসানী জীবনের শিক্ষাঃ যে কোন সমাজে কোন আদর্শ বাস্তবায়নের ছারা ঐ সমাজের কল্যাণ সাধন করতে হলে সেই আদর্শকে প্রথমে সংখ্রিষ্ট সমাজের মানুষের কাছে পরিচিত করতে হয়। উক্ত আদর্শের বাস্তবায়ন ছারা জনগনের কি কি কল্যাণ সাধিত হয়, সেটা বোধগম্য ভাষায় তাদের কাছে তুলে ধরতে হয়। অন্যথায় আদর্শের ধারক- বাহকরা সংখ্রিষ্ট সমাজের শত কল্যাণকামী হলেও জনগণ কখনও তাদেরকে নিজেদের শুভাকাজ্মী মনে করেনা। তাদের প্রতি বাহ্যিক ভাবে সন্মান জানালেও সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের আসনে বসার সুযোগ তাদেরকে কখনও ভারা দেবেনা। আদর্শের প্রচারকদের কর্তব্য হলো নিজের কথা, আচার-আচরণ ও একই সংগে চারিত্রিক গুণাবলী ছারা জনচিত্তকে জয় করা। বলাবাহল্য মওলানা ভাসানী তাঁর গোটা সংগ্রামমূখর জীবনে জনপ্রিয়তার যেই উত্তুক্ব চূড়ায় সমাসীন ছিলেন, এর

পেছনে তাঁর উল্লেখিত গুণাবলীই কাজ করেছিল। সমাজের সাধারণ মানুষ সব সময় এই অনাডম্বর মহান ব্যক্তিতকে দেখেছে নিজেদের আপন মানুষ হিসাবে। তাদের দুঃখ দুর্গতির কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলতে এবং এজন্যে দায়ী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ও হশিয়ারি উচ্চারণ করতে। তারা দেখেছে, ক্ষমতায় না গিয়েও এই নিঃমার্থ মজনুম জননেতা সকল সময় তাদের সমস্যাবলী নিয়েই দেশের একপ্রাম্ভ খেকে অপর প্রাম্ভ পর্যন্ত সভা করে বেড়াতে এবং অত্যাচারী শাসকদের সন্ত্রস্ত করে রাখতে। সবচাইতে বড় কথা হলো, মওলানা ভাসানী এদেশের মানুষের কল্যাণে তাদেরকে যে কথা বলতেন, তারা সে কথা বুঝতো। পক্ষান্তরে একই 'মওলানা' লকবে ভূষিত আরও বহু আলেম যারা নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রম ঘারা নিঃস্বার্থ ভাবে এ দেশ- জাতির সেবা করে আসছেন এবং তাদের ইহ- পারলৌকিক মুক্তির সন্ধান দিচ্ছেন, তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ দেশবাসীর হৃদয় সে রকম জয় করতে পারেননি, যেমনটি পেরেছিলেন মওলানা ভাসানী। অথচ তাদেঁর মধ্যে ধর্মীয় ও বৈষয়িক বড় বড় এমন পণ্ডিতও ছিলেন ও আছেন, যাদের ইলমের পরিধি হরতো মওলানা ভাসানীর চাইতেও অনেক ব্যাপক ছিল। এর কারণ সম্ভবত সাক্ষাত জনসেবামূলক কাজ ভাসানী অধিক করেছেন আর যা বলেছেন জনগণের সাক্ষাত সমস্যার সমাধানে তাদের বোধগম্য ভাষায় বলেছেন। জুনগণের জন্য কথা বলে জেল খেটেছেন।

এদেশের গরীব জনগণের হ্বদয় কাংখিত ভাবে জয় করতে অন্য ইসলাম পদ্বীরা আশানুরূপ সফল হয়নি। সেটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ব্যর্থতার এই ছিদ্র পথেই আমাদের দেশজাতির বড় সর্বনাশটি সাধিত হয়ে গেছে। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী, নান্তিকতাবাদীরা ও খৃষ্টান মিশনারী এদেশের কোটিকোটি তওহীদি জনতার সাক্ষাত সমস্যাবলীর সূত্র ধরে কোটিকোটি মুসলমানকে ওলামা নেতৃত্ব থেকে বিছিন্ন করেছে। কেউ লক্ষ্যে ইসলাম থেকে বিছিন্ন হয়েছে কেউ হয়েছে অলক্ষ্যে। এভাবেই আমাদের দেশের ওলামা সমাজ ধীরে ধীরে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন অতঃপর অবহেলিত হয়ে পড়েছেন আর সেই সুযোগে আজ এ জাতির ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ চরম সমস্যার সমুখীন হয়েছে, যা কিনা দেশের লক্ষ্ক লক্ষ তালেবান ও আলেমানের পক্ষেও এখন ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়ে উঠছেনা। এই আলোকে চিন্তা কয়লেও সংগ্রামী নেতা মওলানা ভাসানীর জীবন নি:সন্দেহে একটি শিক্ষনীয় জীবন।

সূতরাং আজাদী আন্দোলনের নিতীক সেনানী এবং ইসপামী সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের অগ্রপথিক, এ দেশের রাজনৈতিক গগনের প্রতিবাদী কণ্ঠবর জননেতা সওলানা ভাসানীর সংগ্রীম মুখর জীবন থেকে আজকের ইসলামী আন্দোলনের ওলামা, আধুনিক শিক্ষিত সকলের এমন অনেক কিছু বিষয় শিক্ষনীয় রয়েছে, যে গুলোর অভাবে ভারাও এ দেশবাসীর অকৃত্রিম তভাকাংৰী হয়েও এখনও **अ**ध्नाना छात्रानीत न्याय भानुषरक जायन करत निर्ण शास्त्रनि । विराध करत জনজীবনের সাক্ষাত সমস্যাবলী যে গুলোর কারণে সাধারণ মানুষ জর্জরিত হচ্ছে তাদের ঐসব সমস্যা সমাধানে সম্ভাব্য বস্তুগত সাহায্য সহানুভূতি নিয়ে তাদের ঘারে পৌছতে হবে। তাদের সাহায্যার্থে সাহায্য সংস্থা গঠন করতে হবে। নিছক বেশী বেশী উপদেশাবলী তাৰের শোনানোর দারা যতদূর না তাদের চিত্ত জয় করা সম্ভব, ঐ পদ্ধতিতে সম্ম উপদেশেই তাদের অধিক সাড়া মিলতে বাধ্য। অট্ন বন্ধহীন চিকিৎসা বঞ্চিত কর্ম সংস্থানহীন ক্ষুদাক্লিষ্ট মানুষের সামনে খাদ্য-বন্ধ ও ওয়ুধের প্যাকেট রাখা কিংবা সেই আয়োজনই প্রধান কর্তব্য, তাতে যত তাডাডাডি সম্ভব তাদের চিত্ত জয় সহজ্ঞ হবে, অন্য পদ্মায় তা করতে বহু সময় লাগবে বৈ কি। মহান আল্পাহ এই জ্বন্যেই সূরা মাউনে বলেছেন, "তুমি কি দ্বীনের অস্বীকারকারীদের দেখেছ? তারা হচ্ছে সেই সকল মানুষ যারা এতিম (অসহায়-দুর্বল) -দের গলা ধাকু দিয়ে তাদেরকে অবজ্ঞা করে চলে আর অনু বস্তুহীন অভাবী- ক্ষুধাক্লিষ্টদের খাবার দানে উদ্যোগী হয় না বা অপরকে উদ্যোগী করে তোলেনাং ঐ সকল নামাজীর জন্যেও দুর্ভোগ যারা নিজেদের নামাজের (তাৎপর্য সম্পর্কে) গাফিল- উদাসীন । তথু লোক দেখানোর জন্যেই তা করে এবং অপরকে প্রয়োজনীয় ভূচ্চ জিনিস দানেও নিষেধ করতে দিধা করেনা।" তেমনি মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "সে ব্যক্তি খাটি মুমিন নয় যে নিজে পেট পুরে আহার করে আর তার প্রতিবেশী ক্ষুধায় মরে।"

সত্যি কথা বলতে কি, আল-কুরআনে উল্লেখিত মানব জীবনের অতীব জরুরী খাদ্য সমস্যার সমাধানের প্রতি আমাদের ধর্মীর মহলের যেরপ গুরুত্ব দেয়া জরুরী ছিল,সেরপ এই গরীব দেশে দেয়া হয়নি কিংবা দেয়া হঙ্গেও কুরআনের পারলৌকিক বিষয়াদিকে যেরপ অধিক প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, সেতুলনায় বহুত কমই দেয়া হয়েছে।

# কায়েদের আযম মুহাম্বদ আলী জিল্লাহ ও মওলানা আশরাফ আলী থানতী (রহঃ)

কায়েদে আয়ম মৃহায়দ আলী জিল্লাহ্ সম্পূর্ণ য়ড়য় ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। দীর্ঘ দিনের আযাদী আন্দোলনের পটভূমিতে শেষ পর্যায়ে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তাঁরই নেতৃত্বে মনফিলে মাক্সুদে পৌছে। ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রবল বিরোধিতার মুখে অখও ভারতকে খও কয়ে একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সফলতা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছিল। বেশী অবাক করেছিল কয়ুবাদী সভ্যতার এই চোখ-ঝলসানো মুহুর্তে ধর্মের নামে, ইসলামের নামে শ্রোগান দিয়ে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি। এই ক্লিয়রকর সফলতার মূলে কি রহস্য কাজ করেছিল, তার অনুসন্ধান করার দায়িত্ব ছিল তাঁর জীবনী লেখকদের উপর। সেই রহস্য উদঘাটিত হত। মূলতানের জনাব আকদ্বর রহমান খাঁ তাঁর লেখায় অবিভক্ত পাকিস্তান আন্দোলনের মূল প্রেরণা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মরহুম মওলালা আশরাফ আলী থানভীর ক্লিয়োদে তাবলীগ'এর উজ্তি দিয়ে যুক্তি প্রমাণ সহকারে, দেখিয়ে দিয়েছেন ক্লেশিন আন্দোলনের প্রধান নেতার চরিত্রে মওলানা খানভীর কি প্রভাব ছিল।

মওলানা থানভীর-আত্মবিশ্বাস ছিল যে, পাকিস্তান আন্দোলন অঞ্চাই সফলতায় পৌছুবে। তাই তিনি একে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিপত করা এবং কোরআন-সুনাহর ভিত্তিতে এর সংবিধান গঠন করতে হলে এর নেতাদের সর্বপ্রথম ইসলামী হওয়ার বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, যেই কথার ভিত্তিতে ভারতের ন্যায় বিশাল দেশকে খণ্ড করা হচ্ছে, তা প্রতিষ্ঠিত না হলে, এত বড় পরিবর্তন ও এই উদ্দেশ্য বহু মুসলমানের রক্ত, ত্যাগ-তিতিক্ষা সব কিছুই বিফলে যাবে। এজন্য তিনি ইসলামী রাষ্ট্র হবার প্রথম শর্ত মুসলিম নেতাদের তাবলীগের মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করেন। থানাভবনের সবচাইতে বিত্তবান ব্যক্তি থানভী দরবারের বিশিষ্ট দৃত খানকা-এ এমদাদিয়ার পরিচালক ও মওলানা থানভীর ভাতুপ্র-জনাব শাবিবর আলীকে কাজে লাগান। শাব্দীরের লিখিত "রুয়েদাদে তাবলীগ"এর উদ্ধৃতিটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য—

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের কথা। একদিন দ্বিপ্রহরে খানা খেয়ে আমি অফিসে বসে কাজ করছি। হযরত থানভীও দুপুরের খানা খেয়ে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে খানকায় তাশরীফ

## আপেম সমাজের সংখামী ভূমিকা

এনেছেন। বারান্দায় এসে আমাকে ডাক দিলেন। আমি দ্রুত হাযির হয়ে গোলাম এবং তাঁর সামনে বসে পড়লাম। হযরত থানভী মাখা নিচু করে কি যেন ভাবছিলেন। সে সময় ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। তবে কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের মনের গতি অনেকটা আঁচ করা গেছে। নেতৃবৃদ্দ ও সাধারণ মানুষ –সকলের মুখে একই কথা যে, হিন্দুদের মুসলিমবিছেমী মনোভাবের দক্রণ তাদের সাথে মুসলমানের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক কোনদিক থেকেই সহাবস্থান সম্ভব নয়।

সূতরাং আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র অবশ্যই গঠন করতে হবে। মওলানা থানভী দু'ই/তিন মিনিট পর মাথা তুললেন এবং আমাকে যেসব শব্দ বললেন আজও সেগুলো আমার কানে প্রতিধানিত হচ্ছে। তা হলো এই-

"মিএা শাব্বির জালী। বায়ুর গতিপ্রবাহ বলে দিচ্ছে, লীগই জয়যুক্ত হবে। তারাই শাসনক্ষমতার অধিকারী হবে, যাদেরকে আজ ফাসেক-ফাজের বলা হচ্ছে। .....এজন্যে আমাদের এই প্রচেষ্টা চালানো উচিত যেন এসব লোক (মুসলিম লীগ নেতাদের) কে সংশোধন করা যায়। বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতি হলো, আলেমদের হাতে ক্ষমতা আসলেও (আধুনিক রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন আলেমের সংখ্যাল্পতা হেতু এ মুহূর্তে) তাদের রাষ্ট্র চালাতে বেগ পেতে হবে বৈ কিঃ ইউরোপের সঙ্গে কায়কারবার, আন্ধর্জাতিক টানাহেঁচড়া, এই অবস্থায় ইংরেজী শিক্ষিত নেতাদের ছাড়া আলেমরা শ্রককভাবে কিছু করতে পারবেন না। তোমাদের চেষ্টায় যদি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষত মুসলমান নেতারা ধার্মিক হয়ে ওঠে, সেটাই বরং আমাদের আনন্দের কথা। তারা ইসলাম অনুযায়ী দেশ শাসন করলে তাদের হাতেই রাষ্ট্রীয় পরিচালনা-ভার থাকতে অসুবিধা নেই। আমরা তাতে বরং আনন্দিতই হবো। ইসলামের জন্যই ক্ষমতায় যাওয়া। তারা সে দায়িত্ব পালন করলে আমরা ক্ষমতার প্রত্যাশা করি না। আমরা এটাই চাই যে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক, দ্বীনদার খোদাভীক্ব নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা থাকুক, যেন দ্বীনের প্রাধান্যই সমাজ জীবনের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।"

আমি একথার জবাবে বললাম, তবে হয়র। এ তাবলীগ কি নিম্ন পর্যায় তথা সাধারণ মানুষ থেকে তরু হবে, না উপরস্থ নেতৃবৃদ্ধ থেকে? থানভী সাহেব বল্লেন, "উপর থেকে তরু করতে হবে। কেননা সময় অতি কম। উপরস্থ নেতার সংখ্যাও ততবেলী নয়। আন্লাসু আলা দ্বীনে মূলুকিহিম "মানুষ সকল সময় নিজেদের রাষ্ট্রীয় নেতাদের রীতিনীতিরই অনুসরণ করে। নেতারা ধার্মিক হলে ইনশাআল্লাহ্ সাধারণ মানুষও সংশোধন হয়ে যাবে।" (ক্রয়েদাদ পৃঃ ১,২)

#### তাবলীগী প্রতিনিধি দল গঠন

৪ঠা জুন, ১৯৩৮ খৃঃ। বোম্বেতে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে থাছে। লীগ নেতাদের হেদায়াতের জন্য মওলানা থানভী উজ্জ্ অধিবেশনে এক তাবলীগী প্রতিনিধি দল পাঠাতে মনস্থির করলেন। তিনি মওলানা শাব্দীর আহ্মদ ওসমানীকে এই প্রতিনিধি দলের নেতা নির্বাচন করলেন। মওলানা আবদুর রহমান গম্থালভী এবং ছাহারানপুরের অপর একজনকে প্রতিনিধি দলের সদস্য মনোনীত করেন। প্রতিনিধি দলের খরচ বাবত তিনি নিজ পকেট থেকে তিন'শ টাকা বের করে দিয়ে বললেনঃ মওলানা শাব্দীর আহ্মদ ট্রেনে সেকেও, ফার্স্ট যেই ক্লাসেই সফর করে, তাঁকে সেই ক্লাসের টিকেট কেটে দিও। তোমরা তৃতীয় অথবা ইন্টার ক্লাসের টিকেট কেটো। বোম্বেতে আরও টাকার দরকার পড়লে হাকীম আজমীরী সাহেব থেকে নিয়ে নিও এবং বোম্বেতে থাকতেই আমাকে চিঠি দিও যেন টাকা পাঠাতে পারি। ফিরে এসে বললৈ টাকা শৌছুতে বিলম্ব হবে। (ক্রেয়েদাদ, ২ পৃঃ)

## মওলানা শওকত আলীকে পত্রদান

মওলানা থানভী (রহঃ) প্রতিনিধি দলের যাত্রা সম্পর্কে মওলানা শওকত আলীকে অবহিত করেন এবং ইউ পি-র মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভাপতি জনাব ইসমাঈল খাঁকেও এই মর্মে একটি পত্র লিখলেন। পত্রটির সারমর্ম এই—

"আস্সালামু আলাইকুম, আপনার পত্রখানা পেয়েছি । জেনে খুশি হলাম যে, আপনিও ঐ সম্মেলনে ওলামা প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণকে শুরুত্ব দিছেন। এ প্রতিনিধি দলের থাকার ব্যবস্থাকয়ে মওলানা শওকত আলীকেও পত্র লিখেছি। তাতে একথা জানিয়ে দিয়েছি যে, খাবার ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করবে।" সারকথা, ইনশাআল্লাহ তারা তরা জুন ভোরে এক্সপ্রেসে বোম্বে পৌছুবে। আশা করি, আপনি মিস্টার মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এবং অন্যান্য মুসলিম লীগ সদস্যের সঙ্গে আলাপ করে তাদের সাথে তাঁর আনুষ্ঠানিক আলোচনার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেবেন।"

-ওয়াস্সালাম আশরাফ আলী থানাভবন

#### প্রতিনিধি দলের প্রতি উপদেশ

লীগ নেতা জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে মওলানা থানভী মওলানা শাব্বীর আলীকে যেই পরামর্শ দিয়ে পাঠান, তা হলো-

জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে যেসব বিষয় আলোচনা করা হবে আমি সেওলো यक्नाना भावतीत षार्यपरक निष्य निराहि। स्निरं परनत প্রতিনিধি। এ ছাড়া ক্থাবার্তাও গুছিয়ে বলার যোগ্যতা আছে, তবে তোমার কথা বলার প্রয়োজন হলে নরম সুরে বলবে। বিভর্কমূলক বিষয় অবশ্যই পরিহার করবে। শ্রোতা বিভর্কমূলক বিষয় আলোচনায় আনতে চেষ্টা করলেও বৃদ্ধিমন্তার সঙ্গে তা এড়িয়ে যাবে এবং অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করবে। শ্রোতার কোনো কাজের ব্যাপারে সমালোচনার দরকার হলে তা সমালোচনার সুরে না বলে তাবলীগ ও সহানুভূতির ভঙ্গিতে ব্যক্ত করবে। শব্দ মোলায়েম হলেও জবাব এমনভাবে দেবে যাতে শ্রোতা অনায়াসে বুঝে নিতে পারেন। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি- একবার আমি ফতেহপুর হতে এলাহাবাদ যাচ্ছিলাম। ট্রেনে কয়েকজন আলীগড়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকও সফর করছিল। তারা আমাকে জানতো না। মৌলভী আকৃতির দেখে জিজ্ঞেস করলো, "মওলানা! কুকুর পালা শরীয়তে নিষেধ কেন? অথচ এর মধ্যে অনেক ভাল গুণওতো রয়েছে।" জাতীয় সহমর্মিতা ও সহানুভূতির জন্য আলীগড়ের তখন খ্যাতি। ঐ সময় আমি তাদের নিকট শরীয়তের মাসয়ালা ও আল্লাহ-রসূলের হুকুম-আহ্কাম বর্ণনা করলে আলোচনা দীর্ঘায়ীত হয়ে যাবে। এদিকে তাদের অন্তরে কুকুর পালার অপকারিতার প্রতি ঘূণার ভাব সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্যও হাসিল হবে না। তাই বল্লাম ঃ কুকুরের অন্যান্যত্তপ আছে ঠিকই, কিন্তু এর এমন একটি দোষ রয়েছে যা সকল গুণকে বিনষ্ট করে দেয়। তারা ঔৎসুক্য নিয়ে জিজ্ঞাস করলো, তবে সেই দোষটি কিঃ আমি বলগাম, এতে স্বজ্ঞাতীয় সহানুভূতি নাই। নিজ সম্প্রদায়ের অন্য একটিকে দেখামাত্রই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিগু হয়। জবাবে যুবকদল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বলল, সত্যই এ জীব কাছে রাখার অনুপযোগী। এতে নিজের মধ্যেও এর প্রভাব দেখা দেবে। -কাজেই নেতাদের সঙ্গে আলোচনাকালে লক্ষ্য রাখবে যাতে মূল উদ্দেশ্য হাতুছাড়া না হয়। তবে কথা বলার সময় শ্রোতার জ্ঞানের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। (-রুয়েদাদ, ৩ পৃষ্ঠা)

এ নির্দেশ নিয়ে মওলানা শাব্বীর আলী ১লা জুন (১৯৩৮ খৃঃ) প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যের সাথে মওলানা শাব্বীর আহ্মদ ওসমানীর নিকট পৌছেন, যিনি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করবেন। তাঁর নিকট মওলানা থানভীর চিঠি দেয়া হলো। কিন্তু অকস্মাৎ মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানীর মাতা গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় তিনি বোবে যেতে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ

#### আঞ্চাদী আন্দোলনে-

পুনরায় থানাভবন এসে মওলানা থানভীর কাছে সকল ঘটনা খুলে বললেন। এতে তিনি অতান্ত অস্থন্তি বোধ করলেন। অতঃপর "যা হয়েছে ভালর জন্যই হয়েছে" বলে নবাব মুহাম্মদ ইসমাঈল খাঁকে তিনি পুনরায় চিঠি লিখলেন যে, উল্লেখিত কারণে প্রতিনিধি দলের বোম্বে যাওয়া অনিচিয়তার সম্থবীন হয়ে পড়েছে। পরে -বিস্তারিত জানাবো। মওলানা থানভী প্রতিনিধি দলের উপযুক্ত নেতৃত্বদানের লোক না পেয়ে ঐবারের মতো বিষয়টি মূলতবী রেখে দিলেও ঐ সালের (১৯৩৮ খৃঃ) ডিসেম্বর মাসে তিনি পাটনায় মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে তাবলীগি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিলেন। বিশিষ্ট মুসলিম নেতারা ঐ অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। এবারকার প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন -মওলানা জাফর আহ্মদ ওসমানী, মওলানা আবদুল জাব্বার আবহবী, মওলানা আবদুল গণী ফুলপুরী এবং মওলানা মুয়ায্যম হোসাইন। মওলানা মুরতাজা হাসানকে প্রতিনিধি দলের নেতা নিবাঁচন করা হয়। প্রয়োজনীয় খরচের টাকা মওলানা নিজের পকেট থেকে বের করে মওলানা শাব্দীর আলীর হাতে দিলেন এবং পাটনায় গিয়ে তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য উঞ্চিল আবদুর রহমানের বাসায় অবস্থানের জন্য বলে দিলেন। মওলানা থানভী পর্বাহ্নেই আবদুর রহমান কে এ ব্যাপারে চিঠি দিয়ে রেখেছিলেন। ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৩৮ খঃ) প্রতিনিধি দল পাটনায় পৌছুল। কায়েদে আযমের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে রুয়েদাদ মওলানা শাব্বীর আলী লেখেন-

"আমাদের কোন কোন সঙ্গী মুসলিম লীগ অধিবেশনে শরীক হতে চাইলেন। আমি নিষেধ করলাম। কারণ আমরা মওলানা থানভীর পক্ষ থেকে প্রেরিত। জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে আলোচনার আগ পর্যন্ত আমরা অধিবেশনে শরীক হতে পারি না—আমরা দেখবা, তিনি কি জবাব দেন। আমি এখনই নবাব্যাদা লেয়াকত আলী খানের নিকট যাচ্ছি। তাঁর মাধ্যমে আলোচনার সময় নির্ধারণ করে আসবো। আমি চলে গেলাম। লিয়াকত আলী খান জিন্নাহ সাহেবকে জানালেন। জিন্নাহ সাহেব বিকেল টোয় আলোচনার সময় রাখলেন। ফিরে এসে প্রতিনিধি দলের নেতা মওলানা মুরতাযা হাসান সাহেবকে জানালাম।

বিকেল সাড়ে চারটায় আমরা বাসা থেকে বের হলাম। ঠিক ৫টার সময় জিন্নাহ সাহেবকে আমাদের আগমনের খবর দিলাম।

## কারেদে আযম মুহাম্বদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে প্রতিনিধি দলের প্রথম সাক্ষাতকার

"উপরে উঠলাম। জিন্নাই সাহেব কুরসীতে বসা। আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। সকলের সঙ্গে মোসাফাহা করলেন। জিন্নাই সাহেব অধিবেশন উপলক্ষে যাঁর বাড়ীতে অতিথি হয়েছেন, তিনি হলেন ব্যারিষ্টার আবদূল আযিয। তিনি আমাদের সকলকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আলোচনা শুরু হলো। প্রায় এক ঘন্টা কাল আলোচনা স্থায়ী ছিল। জিন্নাই সাহেব এমন সম্ভোষজনক উত্তর দিলেন যে, তাঁর প্রতিটি উত্তরে আমরা সকলে বিশেষ করে আমি অত্যধিক প্রভাবিত হলাম।

কারণ আলোচনা চলাকালে তাঁর কোনো কথা-কাজের অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি কোনরূপ ব্যাখ্যা বা কারণ প্রদর্শন ছাড়াই নিজের <u>ক্রুটি শ্বীকার করে নিতেন এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিতেন। আমাদের বলতেন—"আপনারাও আমার জন্য দোয়া করবেন যেন নিজেকে সংশোধন করতে পারি।" জিন্নাহ সাহেবের মত ব্যক্তিত্বকে আমরা কি সংশোধন করবাোঃ—এটা বরং মওলানা থানতীর ন্যায় আল্লাহর খাস বান্দার আধ্যাত্মিক আকর্ষণেরই ফল যে, জিন্নাহ সাহেব আমাদের সাক্ষাতে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছেন। অথচ এটা প্রায় সকলেরই জানা কথা যে, অনেক বড় বড় ব্যক্তির কথায়ও জিন্নাহ সাহেব সহজে প্রভাবিত হওয়ার পাত্র ছিলেন না।"</u>

#### জিরাহ সাহেবের সঙ্গে নামাজের আলোচনা

একবার এক ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক ধর্মীয় বিষয়ও তাঁর সাথে আলোচিত হয়। তন্মেধ্য একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা কায়েদে আবমের চরিত্র ও চিম্ভাধারায় বিরাট পরিবর্তন এনে দিরেছিল। মওলানা শাব্বীর আলী সাহেক জিল্লাহ সাহেবের সাথে প্রথম সাক্ষাতকারের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন—

টীকাঃ (১) কারেদে আয়ম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মওলানা আয়াদ সম্পর্কে যে উজি করেছেন, সম্বতঃ আয়াদের রচনাবলী, তাঁর চিন্তাধারা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক অবগতির জন্যে যেসব বিষয় এবং বেই প্রচুত্ব সময় ও মনমানসিকতার দরকার ছিল, জিন্নাহ সাহেবের পক্ষে তা সম্বব হরে, ওঠেনি বলেই এরপ মন্তব্য করে বসেছেন। উভয়ের রাজনৈতিক মতছৈদতা জনিত সাময়িক উত্তেজনাও এরপ মন্তেব্যে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে বৈ কি। অন্যথার, এশিরার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও চিন্তানায়ক পরলোকগত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নেহরু অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে মণ্ডলানা আয়াদ প্রসঙ্গে মেরা সিয়াসী উদ্বাদ—আমার রাজনৈতিক ওক্স" বলে তাঁকে উল্লেখ করতেন।

"আলোচনার এক পর্যায়ে আমি জিন্নাহ সাহেবকৈ প্রশু করলাম যে, আপনি হাজার হাজার টাকা ব্যয়ে সভার প্যান্ডেল ইত্যাদি তৈরী করেন। জনতা গলা ফাটিয়ে 'নারায়ে তাকবীর' শ্লোগান দেয়। তাতে লাভ কি? জিন্নাহ সাহেব বল্লেন, "এতে বিধর্মীদের উপর প্রভাব পড়ে।" আমি বল্লাম, এজন্যে অন্য একটি প্রস্তাব দিতে পারি কি, যাতে আরও অধিক প্রভাব পড়বেং তিনি বল্লেন, তা কেমনং বল্লাম. সভা চলাকালীন যদি নামাজের সময় এসে যায়. তখন এক লাখ/দেড় লাখ লোক নিয়ে জামায়াতে নামাজ আদায় করা। তাতে দেখবেন মানুষের উপর এর কিরূপ প্রভাব পড়ে। জিনাহ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বন্ধেন, আপনি তা ঠিকই বলেছেন, কিন্তু এ মুহুর্তে আমি তা করতে অপারগ।" অতপর আমি কারণ জানতে চাইলে তিনি বল্লেন, "আপনি জামাতে নামাজ আদায় করার কথা বলছেন। ইমাম কাকে করবো? সকলে না হোক, বিপল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক আমার পেছনে নামাজ পড়বে না। এছাড়া আমি ইমামতের যোগ্যও নই। আমার মধ্যে এর যোগ্যতাও নেই। এজন্যে অপরকে ইমাম বানাতে হবে। ফলে ইমাম দেওবন্দী হলে বেলভী তাঁর পেছনে নামাজ পড়বে না, আর বেলভী হলৈ দেওবন্দী নামাজ পড়বে না তাঁর পেছনে। আলাদাভাবে নামাজ পড়লেও প্রভাবের পরিবর্তে বিজাতীয়ের কাছে মুসলমানদের মতৰিরোধ নগু হয়ে কুটে উঠবে। এখন প্রত্যেকে নিজ নিজ মসজিদে নামাঞ্চ পড়ে আসে। একাধিক দল কয়েক জায়গায় নামাজ পড়লে এতেও প্রভাব বেশী বই কম পড়বে না। এ কারণে বর্তমান পরিস্থিতিতে তা করতে অসুবিধা বৈ কি?। তবে ভবিষাতে দেখা যাবে।"

আমি বল্লাম, এই অজুহাত যথার্থ কিনা সে বিষয়ে আলাপ করতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে। সে সম্পর্কে অন্যসময় আলোচনা করবো। এখন আর একটি কথা আরয় করছি। খোদ্ আপনার উপরওতো নামাজ ফরয-পন্তেন না কেনা আপনি সভা-সমিতিতে যখন নামাজের সময় হয় জায়নামাজ বিছিয়ে নিয়ত বেঁধে নিন– তাতে অপর কেউ পড়ুক বা না পড়ুক।"

এ পর্যন্ত আমি জিন্নাহ সাহেবের কথা নকল করলাম। ভাষা আমার— বক্তব্য ভাঁর। সামনে উপরোক্তিখিত প্রশ্নের যে জবাব জিন্নাহ্ সাহেব দিয়েছেন, সে সকল শব্দের ধ্বনি আজও আমার কানে প্রক্তিধ্বনিত হচ্ছে। ঐ জবাবটি শুনে আমি ধর্মান্ড হয়ে গোলাম। একজন বেআমল অথচ বিরাট ব্যক্তিত্বের পক্ষে এভাবে সবার সামনে নিজের ক্রটি স্বীকার অত্যন্ত বড়কথা। আমাদের মতো লোক এরপ প্রশ্নের সম্মুখীন হলে হয়তো অন্য কোনো ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতাম। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন। তিনি ক্রসীতে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমার কথা শুনে সম্মুখে ঝুঁকে আসলেন এবং নেহায়েত অনুশোচনার সুরে নিম্নের কথাগুলো বল্লেন ঃ

ইআমি শুনাহ্গার-অপরাধী। আপনাদের অধিকার আছে আমাকে বলার। এসব কথা শোনা আমার কর্তব্য। আমি আপনাদের সঙ্গে ওয়াদা করছি ভবিষ্যতে নামাজ পড়বো।" আমরা প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ছাড়াও সেখানে অন্য বার/তের জন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মেধ্যে ছাহারানপুরের উকীল মৌলভী মনফাত আলী সাহেব, পাটনার উকীল মৌলভী আবদুল রহমান সাহেব এবং পাটনার ব্যারিষ্টার জনাব আবদুল আযীয় সাহেবই শুধু আমার পরিচিত ছিলেন। তাঁদের সামনে কোনোরূপ ব্যাখ্যার আশ্রয় না নিয়ে এরপ ভাষায় অকপটে নিজের ক্রটি স্বীকার এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি আমাকে দারুনভাবে প্রভাবিত করে। এ অবস্থায় নিজেকে সামলে নিয়ে চট্ করে আমি বল্লাম-দেখুন, এটা জিন্নাহ সাহেবের ওয়াদা-কোনো পথ চলা লোকের ওয়াদা নয়। এ ওয়াদা অবশ্যই পূরণ হবে। এ কথায় জিন্নাহ সাহেব সোজা হয়ে বসলেন এবং বার বার বুকে হাত মেরে বলতে লাগলেন ঃ— জিন্নাহর ওয়াদা, জিন্নাহর ওয়াদা, আমি এই ওয়াদা পালনের চেষ্টা করবো। আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন।"— (মুশাহাদাত ও ওয়ারেদাত, ১১৪–১১৮ পৃঃ)

# মুসলিম লীগ অধিবেশনে মওলানা থানভীর লিখিত ভাষণ পাঠ

"জিল্লাহ সাহেবের সঙ্গে প্রতিনিধি দলের সাক্ষাতের পর মুসলিম লীগের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে আমি মওলানা থানভীর প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করি। এই অধিবেশনে থানভীর লিখিত ভাষণ পাঠ করে তনান হয় এবং সকলের মধ্যে এর ছাপানো বুকলেট বিলি করা হয়। এ পুন্তিকায় লীগ নেতৃবৃদ্দ ও কর্মীদেরকে নামায, রোযাসহ ইসলামী কৃষ্টি-সংস্কৃতির পূর্ণ অনুসারী হবার আহবান জানানো হয়। তার পূর্বদিন প্রতিনিধি দল থানভী সাহেবের নিকট তাদের প্রথম সফলতার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি তাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং জিল্লাহ্ সাহেবও তাঁর লক্ষ্য অর্জিত হবার জন্য দোয়া কারেন।"

## কায়েদে আৰমের সঙ্গে দ্বিতীয় দকা সাক্ষাত

এরপর থেকেই থানভী সাহেব কারেদে আযমের কথা ও কাজের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য রাখতেন। তাঁর মধ্যে শরীয়ত বিরোধী কোনো কিছু দেখা মাত্রই তিনি প্রতিনিধির মাধ্যমে তাঁর কাছে লিখে পাঠাতেন। ১৯৩৮ সালের আগষ্টের পর

কায়েদে আয়ম যেসব বক্তৃতা দিয়েছেন এগুলোর মধ্য দিয়ে তাঁর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তিনিও পান্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষদের ন্যায় ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা জ্ঞান করতেন এবং একটিকে আরেকটি থেকে আলাদা করতে চেয়েছিলেন। এতে মওলানা থানভী শাকীর আলী সাহেবকে ডেকে বললেনঃ

"জিন্নাহ সাহেবের বন্ধৃতা-বিবৃতিতে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা মনে করছেন। এ ব্যাপারে তুমি তাঁকে বুঝাবে।" —(রুরেদান-এ-তাবলীগ, ৬ পঃ)

মওলানা শাব্দীর আলী সাহেব এজন্যে ঝটপট তৈরী হয়ে গেলেন। তাঁর অনুরোধে থানভী সাহেব এবার তার সহকারী দিলেন মওলানা জা'ফর আহমদ উসমানী ও মৃফতী-এ আযম মওলানা মৃফতী মৃহামদ শফী সাহেবকে। তিন সদস্য বিশিষ্ট এই প্রতিনিধি দলটি ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ খৃঃ দিল্লী পৌছেন। মওলানা শাব্দীর আলী কায়েদে আযমকে টেলিফোনে নিজের পরিচয় পেশ করলেন। —"আমি সেই ব্যক্তি যে একবার পাটনায় আপনার সাক্ষাত লাভ করেছিলাম। আমাকে কিছু সময় দিতে মজী করবেন।" কায়েদে আযম তাঁকে সন্ধ্যা ৭টায় সময় দিলেন। প্রতিনিধি দল যথাসময় উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন।

## ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা

ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞানের আদান-প্রদান চলল। মওলানা জা'ফর আহ্মদ উসমানী কায়েদে আযমকে বল্লেনঃ

"মুসলমান কোন আন্দোলনে ততক্ষণ পর্যন্ত সফলতা লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ঐ আন্দোলনের নেতারা নিজেরা ইসলামী বিধানের অনুসারী হবেন এবং তাদের কর্মীরা ইসলামী কৃষ্টি-সংস্কৃতি মেনে চলে। তাঁরা নিজেদেরকে ধর্মীয় বিধানের অনুসারী করলে ইন্শাআল্লাহ তার বরকতেই আল্লাহ্র সাহায্য আসবে ও সফলতা তাঁদের পদচ্বন করবে। প্রতিনিধি দল বললেন, —"মুসলমানদের রাজনীতি কখনও ধর্ম থেকে আলাদা নয়। মুসলিম জাতির মহান নেতৃবৃদ্দ একই সময় মসজিদের ইমাম ছিলেন আবার রণাঙ্গনেও সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীন, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ), হযরত আবু ওবায়দা ইবনুলজার্রাহ, হযরত আমর ইবনুল আ'স প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃদ্দ যুগপং ধর্ম ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের অনুশীলনকারী ছিলেন।" কায়েদে আযম বল্লেন—আমারতো

## তালেম সমাজের সংখামী ভূমিকা

ধারণা এই যে, ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখা উচিং। প্রতিনিধি দল বললেন 
ঃ —তাহলে এভাবে কিছুতেই সফলতার আশা করা যায় না। এ ব্যাপারে জিনাহ্
সাহেবের সঙ্গে আড়াই ঘন্টা আলোচনা চলে। তারপর প্রতিনিধি দলের আলেমগণ
বিশ্বের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সফলকাম.রাজনীতিককে ধর্মের সীমায় আনতে সক্ষম
হন। কায়েদে আযম প্রতিনিধি দলের উপস্থাপিত বক্তব্যসমূহ বীকার করে নিয়ে
নিজের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন ঃ—

"বিশ্বের অন্য কোন ধর্ম রাজনীতি থেকে আলাদা থাক বা না থাক, আমার নিকট এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলামের রাজনীতি ধর্ম থেকে আলাদা নয়। বরং এখানে রাজনীতি ধর্মের অনুগত।" –(রুয়েদাদ, ৭ পৃঃ)

## তাবলীগী সাক্ষাতকারের ধারাবাহিকতা

এভাবে থানভী দরবার ও কায়েদে আযম মৃহাম্বদ আলী জিল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতকার পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। যখনই কোনো ব্যাপারে ধর্মীয় দিক থেকে মওলানা থানভী কায়েদে আযমকে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করতেন, সঙ্গে সঙ্গে তানি তাঁর কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে মওলানা শাব্বীর আলীই কেবল প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতেন। তবে মওলানা শাব্বীর আলীকে জিল্লাহ্ সাহেবের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনার অনুমতি থানভী দেননি। কারণ, জিল্লাহ্ সাহেব নিজেই এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মধ্যে অভাব ছিল তথু ইসলামী জ্ঞানের। তাই জিল্লাহ্ সাহেবের সঙ্গে মাওলানা শাব্বীর আলী যতবারই সাক্ষাত করেছেন প্রত্যেকবার ধর্মীয় বিষয়ই ছিল আলোচ্য বিষয়। রাজনৈতিক কোনো আলোচনা হয়নি। যেমন ক্রয়েদাদে মওলানা শাব্বীর আলী উল্লেখ করেছেন—

একবার থানভী সাহেবের নিদের্শক্রমে আমি কায়েদে আযমের নিকট উপস্থিত হলায়। সময় ঐ সন্ধ্যা সাতটা। এখনও পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, এমন সন্ধ্যা বাইরে গাড়ীর হর্ণ তনা গেল। দারওয়ান এসে বলল, ডক্টর জিয়াউদ্দীন সাহেব প্রসেহ্নে। আমি তো ভেবেছি আজকের আলোচনা বোধ হয় এ পর্যন্তই শেষ আর এক দিনের প্রোগ্রাম করতে হবে। কিন্তু জিন্নাহ্ সাহেব ক্ষণিক ইতন্তও করে দারওয়ানকে বল্পেনঃ ডক্টর সাহেবকে বসিয়ে দাও। অতঃপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হাা জী বলুন। আমি আমার বক্তব্য পেশ করতে লাগলাম। জিন্নাহ সাহেবও আলোচনা করতে লাগলেন। এটা হয়রত থানভীরই বরকত যে, আমার মতো প্রক্রিশ্বনা ব্যক্তি আলোচনার মধ্য দিয়ে জিন্নাহ সাহেবের মতো ব্যক্তিত্র সামনে যুক্তিপূর্ণভাবে বক্তব্য পেশ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এই আলোচনা বৈঠকৃও

কায়েদে আযমের এই বাক্যটির মধ্যদিয়ে সমাপ্ত হয়েছিল যে, –"হাঁা, আমার ভুল ছিল। এখন বুঝে এসেছে।"

রাত দশটার আলোচনা বৈঠক সমাও হয়। আমি অনুমতি নিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, সর্বদাই আপনার সময় ব্যয় করি, আজ কিছু আমার কারণে ডক্টর সাহেবের বেশী কট্ট হয়েছে। এতে কায়েদে আযম বল্লেনঃ "না, না। আপনি কখনও এটা মনে করবেন না। ডক্টর সাহেবের সঙ্গে সব সময়ই কথা হয়। এখনও তিনি কেন এসেছেন আমি জানি। কিছু আপনি তো মাঝে-মধ্যে আসেন এবং হয়রত থানভীর কথাই আমাকে বুঝান। আমার নিকট অনেক আলেমই আসেন, কিছু তাঁরা অভিজ্ঞান। আমি ধর্মের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। হয়রত থানভী আপনাকে একবারও কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে কথা বলার জন্য পাঠাননি। আপনার ঘারা আমার খাস্ ধর্মীয় ব্যাপারে জ্ঞান লাভ হচ্ছে, যা অপর কোধাও ভাগ্যে জুটছে না। আপনি যদি আরও কিছু বলতে চান, বসুন—আমার কোনো তাড়াহুড়া নেই। আমি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে তনবোঁ।"

আমি বললাম, অদ্য আমার যা বন্ধবা ছিল বলে ফেলেছি। ধর্মীয় ব্যাপারে আপনার এই আগ্রহ আল্লাহ্ আরও বৃদ্ধি করুন। হযরত থানতী আবার স্কুম করলে আপনার দরবারে হাযির হবো † "আচ্ছা আপনার মজী" –জিন্নাহ্ সাহেব বললেন। আমি ঐ দিনকার মত চলে এলাম। (রুয়েদাদ, ৮, ৯ পঃ)

## মওশানা থানভীর প্রতি জিরাহু সাহেবের আস্থা

হযরত মওলানা আশরাফ আশী থানতী সাহেবের প্রতিনিধি শাব্দীর আশী সাহেবের সঙ্গে কায়েদে আযমের অকপটে কথাবার্তা চলতো। কোন কোন সময় উভয়ের সৃন্ধানুভূতি বিনিময়েরও পরিবেশ সৃষ্টি হতো। যেমন শাব্দীর আশী সাহেব লিখছেনঃ

"একবার আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বললামঃ জিল্লাহ সাহেব! আমরা ইংরেজী রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ, এজন্যে সে ব্যাপারে আপনার "তকলীদ" (অনুসরণ) করি। আপনি ইংরেজকে থাপ্পর মারতে বললে আমরা থাপ্পর মারি। আপনি ঘূষি মারতে বল্লে আমরা ঘূষি মারি। মোটকখা, আপনি যা বলেন এ ব্যাপারে আমরা আপনার অনুসরণ করি। আমরা (আধুনিক) রাজনীতির ব্যাপারে যে পরিমাণ অনভিজ্ঞ আপনি ধর্মের ব্যাপারে তার চাইতে বেশী বা সে পরিমাণ অনভিজ্ঞ। সূতরাং আমরা যেভাবে আপনার "তকলীদ" করি, আপনারও ধর্মীয় ব্যাপারে আমাদের তকলীদ করা উচিত। তার জবাবে জিল্লাহ্ সাহেব প্রশ্ন করলেন, "বর্তমানে পৃথিবীতে নেতার সংখ্যা কত? আমি বললাম, বর্ষাকালে ব্যাঙ্কের সংখ্যা যত থাকে। এতে কারেদে

আযম বেশ হাসলেন এবং বললেনঃ ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন ঃ "আপনারা কি প্রত্যেক নেতাকেই মানেনঃ" আমি বললামঃ না।" মানীর জন্য কারুর প্রতি আস্থা থাকা শর্ড।" তিনি বললেনঃ

"বস্, আপনার যদি এটাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে, আমি বিনা বিধায় আপনার কথা মেনে নেই, তাহলে আমি প্রস্তুত আছি। এযাবত তো বুঝার জন্যে আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতাম; কিন্তু আজ খেকে চুপচাপ বসে তনবো। ধর্মীয় ব্যাপারে আপনি যৈই নির্দেশ দেবেন, তা মেনে নেবো। কারণ, মঙ্গোনা থানতীর প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর স্থান অনেক উর্ধে এবং তাঁর মতসমূহ সঠিক ও নির্ভর্বোগ্য হয়ে থাকে।"

আমি বললাম, "আল্লাহ আপনাকে প্রতিদান দিন। হযরত থানতীর মতামত গৃহীত হোক এটাই আমি চাই। তবে তর্ক অবশ্যই আপনি করবৈন। এতাবে কথা বুঝে নিলে হৃদয়ে তা স্থায়ীভাবে রেখাপাত করে। তবে হতে পারে, আমার ক্রটির ফলে কোনো সময় কথা বুঝাতে আমি ব্যর্থ হবো। আপনাকে কিছু তা মেনে নিতে হবে।" —একথা তনে জিল্লাহ্ সাহেব হেসে উঠে বললেনঃ "অবশ্য অবশ্যই।" —(ক্রয়েদাদ—৯, ১০ পৃঃ)

## কায়েদে আৰমের নিকট থানভী সাহেবের চিঠি

তাবলীগী প্রতিনিধি দল প্রেরণ ছাড়াও মওলানা থান<del>তী সাহেবে</del> কখনও কখনও সরাসরি জিল্লাহ্ সাহেবের সঙ্গে পত্র-বিনিময় ব্দরতেন। যেমন একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

……"আমি বরাবর মুসলিম লীগকে সংশোধনের চেটা লালিয়ে আসছি এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নামে চিচিপত্র ও সাধারণ পৃত্তিকা শ্রেরণ করে আসছি। সম্প্রতি পাটনায় অনুষ্ঠিত লীগ সম্মেলনে আমার কতিপয় শ্রিরজ্ঞন ও বন্ধুবান্ধবের সমন্তরে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি। তারপর ১৯৩৯ সালের ১২ই কেব্রেয়ারী কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে একই উদ্দেশ্যে দিল্লী প্রেরণ করেছি। মোটকথা, আমার পক্ষে বতদ্র সম্ভব আমি লীগ নৈতাদের মধ্যে ধীনের তাবলীগ করে বাঙ্কি। আমার সঙ্গে অন্যরাও এ ব্যাপারে জ্যোর দিলে এবং নামায, রোযা ও অন্যান্য ইসলামী রীতিনীতি ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি অনুসরণের ব্যাপারে তাদের প্রতি চাপ প্রয়োগ করলে মুসলিম লীগ খাঁটি মুসলিম লীগে পরিণত হতো।"
—(ইফাদাতে আশরাফিয়া দর মাসায়েলে সিয়াসিয়া, ৮৬ পঃ)

একই পুস্তকের ৯৬ পৃষ্ঠায় হযরত খানভীর আর একটি বক্তব্য হলো এই যে— "যে সময় মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের বুঝাপড়া চলছিল, আমি তখন মুসলিম লীগ নেতা মিষ্টার জিন্নাহকে এ ব্যাপারে লিখলাম যে, পারস্পরিক আলোচনায়

#### जाकामी जात्मामत-

মুসলমানদের ধর্মীয় স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত তরুত্বপূর্ণ। তাই শরীয়ত সংক্রান্ত প্রসঙ্গে প্রথমে আপনি কোনো দখল না দিয়ে বিচক্ষণ আলেমদের সঙ্গে পরামর্শ করে সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করবেন।" তিনি অত্যন্ত তদ্ধ ও মার্জিত ভাষায় তার জবাব দিয়ে আমাকে আশ্বন্ত করলেন যে, এই অনুসারেই কাজ করা হবে।"

কায়েদে আযম যেহেতু শাস্ত-প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং হযরত থানভীর তাবলীগে অনেক প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন, তাই থানভী সাহেবের উপদেশাবলী তিনি সম্ভূষ্টচিত্তে মেনে নিতেন। একবার মঞ্জানা জা'ফর আহমদ ওসমানীর উপস্থিতিতে থানভী দরবারে কায়েদে আযমের লেখা একটি ইংরেজী চিঠি আসে। তাতে লেখা ছিল–

"আপনার মোবারক চিঠি পেলাম। অত্যন্ত সুখী হলাম। তকরিয়া আদায় করছি। আপনার উপদেশাবলী অনুসারে কাজ করার চেষ্টা করবো। ভবিষ্যতেও আপনি আমাকে এভাবে উপদেশ দিতে থাকবেন।"

হযরত থানভী সাহেব উর্দুতেই চিঠি লিখতেন। কিন্তু আযীযুল হাসান সাহেব মজযুব (থানভীর শিষ্য) ওইগুলো ইংরেজীতে অনুবাদ করে মূল চিঠির সঙ্গে জিন্নাহ সাহেবের নিকট পাঠাতেন যেন তাঁর বুঝতে সুবিধে হয়। এ জাতীয় সকল চিঠিপত্রের রেকর্ড মওলানা শাব্বীর আশী সাহেবের নিকট রক্ষিত থাকতো।

#### কায়েদে আযমের ফাইল

হবরত মওলানা থানভীর ইন্তেকালের পর বোম্বে থেকে পাঁচজন লোক থানাভবন এসেছিলেন। তাঁরা বোম্বের "দাওয়াতুল হক" সংস্থার সদস্য ছিলেন। এ সংস্থাটি মুসলিম-নীগ নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে তাবলীগী কাজ করার জন্য মওলানা থানভীর আহ্বানে গঠিত হয়েছিল। তাঁরা উল্লেখ করেন—

"আমরা একবার ভাবলীগী প্রতিনিধি দল হিসাবে কায়েদে আযমের সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলাম। আজোচনার মাঝখানে তিনি বেশ প্রেরণা নিয়ে জিছ্জেস করলেন— "আছা বলুন তো, নিকট অতীতে হিন্দুস্থানে কোন বড় আলোম অতীত হয়ে গেছেন? আমাদের পাঁচ জনের মনেই হয়রত থানবীর কথা ছিল। কিছু ভাবলাম হয়ত তাঁর দৃষ্টিতে অন্য কেউ হবেন। তাই আমরা কায়েদে আয়মকে জিছ্জেস করলাম— আপনিই দয়া করে বলুন। সঙ্গে সঙ্গে কায়েদে অয়ম অপর একটি কক্ষে গেলেন এবং একটি ফাইল এনে খুলে দেখালেন। আপনারা বলতে পারেন কি এলেখা কার? আমরা সকলেই হয়রত থানভীর লেখা ধরে ফেললাম। বললাম, এতো হয়রত থানভীর লেখা। এতে কায়েদে আয়ম উত্তেজনা সহকারে বললেন, হাা, ইনিই এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম গুরুরে গেছেন। তিনি হয়রত থানভীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

## অলেম সমাজের সংখামী ভূমিকা

মিরাঠ জেলার সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি, ইউ, পি আইন পরিয়দের সদস্য নবাব জামশেদ আলী খাঁ মওলানা থানভীর বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। থানভীর প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। নবাব সাহেবের সাধুতা ও আন্তরিকতায় কায়েদে,আযম অজ্যন্ত মুদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁকে পরম বৃদ্ধু মনে করে মাঝে-মধ্যে স্লেহের বোন ফাতেমা জিন্নাহ্কে নিয়ে জামশেদ খানের বাড়ী বেড়াতে যেতেন। নবাব সাহেবের বাড়ীতে প্রায়ই থানভী সাহেবের কথা উঠতো। নবাব সাহেবের মুখে থানভী সাহেবের বিভিন্ন উপদেশাবলী কায়েদে আযম অত্যন্ত মনযোগ সহকারে তনতেন। এতে পরোক্ষভাবে খানভী সাহেবের প্রতি জিন্নাহ্ সাহেবের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা অধিক বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৫৫ সালের ৪ঠা এপ্রিলে লিখিত নবাব জামশেদ সাহেবের একটি চিঠি এ ব্যাপারে লক্ষ্যণীয়।

"এটা সম্পূর্ণ বাস্তব সত্য যে, কারেদে আযমের সকল ধর্মীর সংশোধনে একমাত্র হযরত ধানভীরই অবদান ছিল। তাঁর ইসলামী জ্ঞান থানভী সাহেবের দারাই হয়েছিল। মওলানা শাব্বীর আলী কারেদে আযমকে থানভীর নিকটতর করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন।"

একবার কায়েদে আযমের নির্দেশে ইউ, পি, মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্য ব্যারিষ্টার নবাব ইসমাঈল খা সাহেব থানভী সাহেবের দরবারে আসেন এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করেছিলেন। হযরত থানভী ধীরস্থিরভাবে তাঁর প্রত্যেকটি কথা তনলেন এবং একেক প্রশ্নের সুষ্ঠ জবাব দিলেন। ইসমাঈল খা সাহেব হতবাক হয়ে গেলেন এবং পরে বললেনঃ

"আমি জানতাম না, খান্কাহ্নশীন, চাটাইতে বসা নীরব জীবন যাপনকারী হওয়া সত্ত্বেও কি করে তিনি রাজনীতিতে এত বিচক্ষণতার অধিকারী হলেন!"

থানাভবন পৌছার জন্য কায়েদে আয়মের ঐকান্তিক আয়াই ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যস্ততায় ও অন্যান্য কতিপয় কারণে তাঁর এই আকাজ্জা পূর্ণ হয়ন। কায়েদে আয়ম অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে থানতী সাহেবের নাম উচ্চারণ করতেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে কায়েদে আয়মের চরিত্রে, পোশাকে-আশাকে য়েই ধর্মীয় রূপ প্রাধান্য লাভ করেছিল, এটা মওলানা থানতীর প্রভাবেরই ফুল ছিল। প্রিক্তির জনৈক ভক্ত ও কায়েদে আয়ম

জ্ঞানবানদের জীবনের মোড় দু'একটি জ্ঞানগর্ভ কথাতেই অনেক সময় ঘুরে ায়। লীগ নেতার চরিত্রে মনবাব জামশেদ সাহেবের ভৃত্য হাজী-বন্ধু এক খাদাভীক্র ব্যক্তি ছিলেন। সেও থানভীর ভক্ত। একবার কায়েদে আযম মুহাম্মদ মালী জিন্নাহ্ তাঁর সহোদরা ফাতেমা জিন্নাহ্সহ নবাব সাহেবের বাড়ীতে অতিথি ্য়ে আসলেন। চারদিন তারা অবস্থান করছিলেন। হাজী বন্ধু তাঁদের যথেষ্ট খেদমত

#### वाकामी वात्मामत-

করেন। হাজী বন্ধু থানভীর কাছে লিখিত এক পত্রে বলেন, "যাবার সময় জিন্নাহ্ সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, "খোদা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন। তোমার ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু দিতে চাই।" আমি বললামন্তলানা থানভীয় প্রভাব বিস্তারের যে কয়টি বিষয় উপরে উল্লেখিত হয়েছে, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর একটি ক্ষুদ্র ঘটনা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এ ঘটনাটিও তাঁকে অধিক প্রভাবিত করেছিল।

থানভীর শিষ্য , "আপনি তথু মোহামদ আদী জিন্নাহ্ হলে আগনার দান গ্রহণ করতাম; কিছু আপনি যে আমাদের কারেদে আয়ম। তাই গোল্ডাখী মাফ করবেন; আমার মন চায়, নিজের কারেদে আয়মকে বরং কিছু হাদিয়া পেশ করি, কিছু আমার সেই তওফীক কোথায়?" —আতা ভল্লি উভয়ই নিচের দিকে তাকিয়ে আমার কথা ভলছিলেন। আমি আরও বললাম, "ইন্শাআল্লাহ্ 'হযরভজীর' কাছে আমি আপনার প্রশংসা করবো।" —জিন্নাহ্ সাহের সবিশ্বয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"হযরভজী! মওলানা থানভী সাহেবং" আমি বললাম, "জী হাঁ।" তিনি বললেনঃ "তোমার মধ্যে মুসলমানদের জল্যে দরদ রয়েছে। চারদিন যাবত তৃমি আমাদের যেই সেবা করেছো, তাখেকেই বুঝা গেছে।" এমন সময় নবাব জামশেদ সাহেব এসে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ যাবত তাঁদের কথাবার্তা চলে। গাড়ীতে উঠার পূর্বে জিন্নাহ্ সাহেব আমার কাছে এসে বললেনঃ আস্সালাম্ আলাইকুম এবং মোসাকাহা করলেন। তারপর দিল্লী চলে গেলেন। পরে নবাব সাহেব কর্ললেনঃ "কারেদে আব্বম তোমার বভ্তা আমার কাছে পুনকল্লেখ করেছেন— আমরা তিনজনই (জিন্নাহ্ সাহেব, কাতেমা জিনাহ্, নবাব জামশেদ) তখন চোখের পানি ফেলছিলাম।"

—"হযুর! এটা একমাত্র আপনারই বরকত। কথাগুলো বলার সময় মনে হচ্ছিল আপনি এই গোলামের সঙ্গে রয়েছেন— আমার মুখ দিয়ে য়েসব কথা আসছিল তা হযরতই বলে চলেছেন। অধীন হযরতের নিকট দোয়ার প্রার্থী।" (২০ই এপ্রিল, ১৯৪৩ লিখিত হাজী বন্ধুর চিঠি)

থানভী সাহেব এই চিঠি পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়ে হাজী বন্ধুকে লিখলেনঃ "আস্সালামু আলাইকুম–শাবাশ! "ঈকার আযত আইয়েদ ও মরদাঁ চুনী কুনান্দ" .....। আল্লাহ্ তোমাকে এ সম্পদ আরও দান করুন– এ ব্যাপারে উনুতি দিন। আমি এতে এতই সন্তুষ্ট হয়েছি যে, কোন কিছুই শ্বরণে আসছে না।"

## জিরাহ্ সাহেবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

উল্লেখিত চিঠিপত্র সমূহের মাধ্যমে হবরত মওলানা থান্তী সাহেব ভাবী মুসলিম রাষ্ট্রের কর্পধার ও তার সঙ্গীসাধীদের ইসলামী চরিত্রে অধিকারী করার বেই তাবলীগী প্রচেটা চালিয়ে ছিলেন, তার সুস্পট চিত্র ফুটে উঠে। বিশেষতঃ পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিল্লাহ থান্তী সাহেবের তাবলীগে কতদূর প্রভাবিত হয়েছিলেন তাও সহজে আঁচ করা যায়। বস্তুতঃ লীগ নেতা মওলানা থান্তীকেই তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম মনে করতেন।মওলানা জা ফর আহমদ উসমানী তাঁর ক্লমেদাদে উল্লেখ্ করেন ঃ

"হয়রত থানতীর ওন্ধাতের পরবর্তী ঘটনা। বোমেতে জমিরতে ওলামায়ে ইসলামের কনফারেল অনুষ্ঠিত হয় ৷ তাতে মওলানা শাববীর আহমদ উসমানী. মর্থম মন্তলানা মুহাম্বদ তাহের প্রমুখ আলেম অংশগ্রহণ করেন। খান্তী সাহেকের সঙ্গে সংশ্রিষ্ট বোমের কতিপয় বাবসায়ী আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তারা বললেনঃ একবার কায়েদে আযমের আলোচনা বৈঠকে এই কথা উঠলো বে क्राधारम जात्मायत्र मरन्या तनी। यूमनिय नीता जात्मय तन्है। कर्ता, यूमनिय লীগের ব্যাপারে মুসলমানের মধ্যে তেমন অচাহ নেই। কায়েদে আৰম উন্তেজিত কঠে বল্লেন, তোমরা কাদের ওলামা মনে কর?" তাঁরা মওলানা হোসাইন আহ্মদ মাদানী, মওলানা মুফ্ডী কেফায়াভুলাহ সাহেব এবং মওলানা আৰুল কালাম আযাদের নাম উল্লেখ করলেন। কারেদে আহম বল্লেনঃ "মওলানা হোসাইন আহমদ অবশ্য আলেম, তবে ওনার রাজনীতি কেবল ঐ একটা -ইংরেজের দুশমনী। এই দুশমনীতে তিনি মুসলিম স্বার্থের প্রতিও লক্ষ্য করছেন না। মওলানা কেফায়াতুরাহ সত্যই মুষ্ণজী এবং কিছুটা রাজনীতিকও, ভবে আবুল কালাম আযাদ না আলেম না রাজনীতিক। (১) –মুসলিম লীগের সঙ্গ্রে এক মহান আলেম জড়িছ রয়েছেন যার এলম, জ্ঞান, চারিত্রিক পবিত্রতা ও তাকওয়া-পরহেষণারী এক পাল্লায় রাখা হলে আর অপর সকল আলেমের এলেম, তাকাদুস-পরহেযগারী অন্য পাল্লায় রাখনে, থানভীর পাল্লাই ভারী হবে। এই মহান আলেমের সমর্থনই মুসলিম লীণের জন্য যথেষ্ট-অন্য কোন আলেম সমর্থন করুক বা না-করুক আমাদের কোন পরওয়া নেই।" ফলাফল

কায়েদে আয়ম একজন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তাঁর গোটা জীবনই রাজনৈতিক টানা-হেঁচড়ার ভেতর দিয়ে অভিবাহিত হয়েছে। এ কারণেই প্রভ্যেকের দৃষ্টি তাঁর রাজনৈতিক কার্যাবলীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। শেষের দিকে কেউ তাঁর ধর্মীয়

বিশ্বাসের ব্যাপারে কোনোই আলোকপাত করেনি, যেন ধর্মের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই ছিল না। বরং যখনই তাঁর ধর্মীয় দিকের আলোচনা আসতো, তখন অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও বিশ্বয় প্রকাশ করে বলতেনঃ কায়েদে আযম, আবার ধর্মকর্মাণ আপনারা কি যে বলেনঃ অথচ ধানতী সাহেবের তাবলীগী মিশন তাঁর ধর্মীয় জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল— যদিও সেটার কেউ অনুসন্ধান করেনি।

#### কায়েদে আজমের নামাথের অভ্যাস

মওলানা আশরাফ আলী থানন্তী তাবলীগী প্রতিনিধি দারা সর্বাগ্রে নামাযের দিকে কায়েদে আযমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সভায় অনুশোচনা সহকারে নামায না পড়ার অপরাধের কথা স্বীকার করে ভবিষ্যতে নামায পড়তে ওয়াদাবদ্ধ হন। সেই থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রীতিমত নামায পড়েছলেন বলে জানা যার। লীগ নেতা যদিও শীয়া পরিবার উদ্ভূত, কিন্তু তাঁর ধর্মীয় তা শীম ধানন্তী সাহেবের দারা হওয়াতে 'কোরআন-সুনাহরই তিনি অনুসারী হয়ে যান। তাঁকে শীয়া বলা তিনি পছন্দ করতেন না। যেমন, কোয়েটাতে একবার এক শীয়া প্রতিনিধি দল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তারা নিজেদের দাবীদাওয়া পেশ করে সহান্ভূতি লাভের উজেশ্যে বললঃ আপনি আমাদের সম্প্রদায়ের লোক। কায়েদে আযম জোর দিয়ে তার প্রতিবাদ করে বলে উঠলেনঃ "No I am Muslim" তিনি সম্প্রদায়গত পার্থক্যকে পছন্দ করতেন না। একারণেই দিল্লীর এ্যাঙ্গলো এরাবিক কলেজ হলে অনুষ্ঠিত মুসলিম মহিলা ও ছাত্রীদের এক অধিবেশনে ভাষণদানকালে দ্ব্যার্থহীন কণ্ঠে ঘাষণা করেন যে, — একারণ্ড হওয়ার মধ্যেই এখন মুসলমানদের মুক্তি। ওহানী ও শীয়া-সুন্নীর মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণ পরিত্রাণ করতে হবে।" — (দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহাের, ১৯৪৬ খৃঃ)

তিনি নিজেও একথার উপর অটল ছিলেন। নিজের পৈত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে হামেশা সূনী তরীকায় নামায পড়তেন। যখন জামাতে নামায পড়তে হতো, তখন বড়দলের মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন। এ জন্যই শীয়া সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা মাহ্মুদাবাদের রাজা তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ তুলেছিলেন। মওলানা শাব্দীর আলী সাহেব তাই রুয়েদাদে উল্লেখ করেছেন যে—

"সম্ভবতঃ ১৯৩৯ সালে মে কি এপ্রিলের দিকে জনাব মকবুল হোসাইন বিলগ্রামী থানাভবন এসেছিলেন। তিনি থানভী সাহেবকে বললেন ঃ জিন্নাহ্ সাহেবের উপর হুযুরের তাবলীগী মিশনের বেন্দী প্রভাব পড়ছে মনে হয়। আমি মাহ্মুদাবাদের রাজা সাহেবের নিকট বসেছিলাম। তিনি সম্প্রতি দিল্লী থেকে

এসেছেন। বল্লেন, আমি আপনাকে এক আন্চর্য ঘটনা ওনাচ্ছি। তা হলো, জিল্লাহ্ সাহেব রীতিমত পাজেগানা নামায তক করেছেন এবং সুন্নীদের ন্যায় নামায আদায় করেন। এ ঘটনা ১৯৩৯ সালে প্রেরিত থানতী সাহেবের তাবলীগী মিশনের পরের কথা। –(ক্লয়েদাদ, ১০ পৃঃ)

## মওলানা থানভীর প্রভাব ও কায়েদে আযমের খোদাভীতি

সাধারণতঃ দেখা যায়, মানুষ উচ্চ মর্যাদা পেলে বিশেষ করে তা রাতারাজি পেলে আত্মপ্রিতার শিকারে পরিণত হয়। আল্লাহ্কে ভূলে যায়। যাবতীয় উনুতি ও যশঃ গৌরবকে নিজের চেষ্টা-তদবীর ও বাহুবলেরই ফল মনে করতে থাকে। কিছু কোনো ঈমানদার ব্যক্তি বৈষয়িক দিক থেকে উনুতির চরম উচ্চ শিখরে আরোহন করেও সে ক্ষণিকের জন্যও নিজের ভূলকে ভূলতে পারে না। তদ্রুপ তাবলীগী প্রতিনিধি দল যখন জিন্নাহ্ সাহেবকে বলে বসলেন— "আপনার উপরও তো নামায ফরয—আপনি পড়েন না কেনঃ" তিনি চেয়ার থেকে সোজা হয়ে বসে গিয়েছিলেন। দুনিয়ার কোনো শক্তিকে যিনি পরওয়া করতেন না, সেই কায়েদে আযমের অন্তরে "ফরয" কথাটা এতই দাগ কাটলো এবং ভীতির সঞ্চার করলো যে, তিনি কোনো ব্যাখ্যার আশ্রয় না নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে গিয়ে নিজের ক্রটির কথা অকপটে স্বীকার করে নিলেন এবং বললেনঃ "আমি গুণাহ্গার—অপরাধী। আমাকে বলার অধিকার আপনাদের আছে। এসব শোনা আমার কর্তব্য। আমি ওয়াদা করলাম, ভবিষ্যতে নামায পড়বো।"

অতঃপর নামায ভক্ত করলে তাঁর মধ্যে এমন খোদাভীতির সৃষ্টি হয় যে, অধিকাংশ নির্জন মুহূর্তে তাঁকে রাববুল আলামীনের দরবারে সিজদায় পড়ে কান্লাকাটি করতে দেখা গেছে। প্রখ্যাত নেতা মওলানা হাসরৎ মোহনীর এক ঘটনা বিবৃত করে মওলানা শাব্বীর আলী লিখেছেনঃ

"আমার এক নির্ভরযোগ্য বন্ধু আমাকে মওলানা হাসরৎ মোহানী সাহেবের একটি বন্ধব্য শোনালেন। তিনি বলেছেনঃ আমি একদিন অতি ভোরে এক জরুরী ব্যাপারে জিন্নাহ্ সাহেবের কুটীতে গিয়ে পৌছুলাম। চাকরকে বললাম খবর দিতে। সে বলল, এ সময় আমার ভেতরে যাবার অনুমতি নেই। আপনি তশরিফ রাখুন। অল্পক্ষণ পরে জিন্নাহ্ সাহেব নিজেই তশরী স্ক আনবেন। আমার জরুরী ব্যাপার ছিল। তাই তাড়াতাড়ি তাকে দিয়ে বলাতে চেয়েছিলাম। চাকরীটার প্রতি রাগ হলো। আমি নিজেই কক্ষে ঢুকে পড়লাম। এক কামরা দুই কামরা পেরিয়ে তৃতীয়

কামরায় গিয়ে পৌছুলাম। এ কামরা থেকে গিড়গিড় করে কান্নার শব্দ আসছে। ভেসে আসছে কান্নাজড়িত কণ্ঠের কি কি অস্পষ্ট আওয়ায। জিন্নাহ্ সাহেবের গলার স্বর বুঝে আমি ঘাবড়িয়ে গেলাম এবং আন্তে পর্দা উঠিয়ে দেখি—জিন্নাহ্ সাহেব সিজদায় পড়ে ব্যাকুলভাবে আল্লাহ্র নিকট দোয়া করছেন। আমি পা টিপে আন্তে সরে আসলাম। তাই, আমি এখন কখনই যাই, চাকর যদি বলে ভেতরে আছে, আমি বুঝে নেই যে, তিনি সিজ্জদায় পড়ে দোয়া করছেন। আমার কল্পনায় সকল সময় ঐ একই দৃশ্য আর ঐ একই আওয়ায।"

## দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্জন

পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রথম দিকে কায়েদে আযম রাজনীতিকে ধর্ম থেকে আলাদা রাশার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু যেদিন মওলানা থানতীর প্রেরিত প্রতিনিধিবৃদ্দ তাঁর কাছে এটা প্রমাণাদিসহ স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন যে, এর একটিকে আরেকটি থেকে আলাদা রাখা হলে কোনো কল্যাণ ও সফলতা সম্ভব নয় এবং ইসলামের মৌল বিধানের তা পরিপন্থী, তখন থেকেই তিনি ধর্মকে রাজনীতির উপর প্রাধান্য দিতে তক্ষ করলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু বদলে গেলো। তাতে ইসলামী রং প্রাধান্য পেলো। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করতে লাগলেন ঃ

"ইসলাম ওধু কতিপয় বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক এবাদাতেরই নাম নয়, বরং রাজনৈতিক, ব্যবহারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক সকল কিছু বিধি-বিধানের সমষ্টির নামই ইসলাম। এ স্বগুলোকে নিয়েই আমাদের চলতে হবে।"

## ইসলামী কৃষ্টির অনুসরণ

কায়েদে আয়মের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইংরেজী পরিবেশে হয়েছিল। তিনি ইংরেজী পোশাক পরিধানে অত্যন্ত ছিলেন। মওলানা থানভীর তাবলীগী প্রতিনিধি দল তাঁকে ইসলামী কালচার গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর নিকট যখন ইসলামের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য ও বিধর্মীর সঙ্গে সাদৃশ্যের ক্ষতিকর দিক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখনই তিনি ইংরেজী পোশাকের অভ্যাস ছেড়ে দেন এবং প্রায়ই ইসলামী পোশাকে জনসমক্ষে উপস্থিত হতেন। তারপর থেকেই দেশে জিন্নাহ ক্যাপ, শিরওয়ানী, সেলওয়ার জাতীয় পোশাকের মর্যাদা লাভ করে।

#### কোরতান চর্চা

থানভীর তাবলীগী মিশনের বদৌলতে পাকিস্তান আন্দোলনের নেতার মধ্যে কোরআন শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তিনি কোরআন মজিদ ও অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। তাতে তাঁর চিন্তাধারায় দ্রুত

পরিবর্তন দেখা দেয়। ১৯৪১ সালে দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদে যখন ছাত্ররা তাঁকে ধর্ম ও ধর্মীয় রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, তিনি স্বয়ং তার জ্বাবে এটা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন যে

"আমি যখন ইংরেজী ভাষায় ধর্ম (Religion) কথাটি তনতে পাই তখন ঐ ভাষায় ও তার প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী অবশ্যই আমার দৃষ্টি দ্রষ্টা ও তাঁর বান্দার পারস্পরিক সম্পর্কের দিকটির প্রতি চলে যায়। কিছু এটা আমি ভালো করেই জানি যে, ইসলাম এবং মুসলমানদের নিকট ধর্ম কথাটি এই সীমাবদ্ধ অর্থ বা মতবাদ হিসাবে গৃহীত নয়। আমি কোনো মোল্লা-মৌলভী নই—ধর্মীয় ব্যাপারে অভিজ্ঞতারও আমি দাবী করতে পারি না। তবে আমি নিজে নিজে কোরআন মজিদ ও ইসলামী আইন স্টাভি করে দেখেছি—এই মহাগ্রন্থের শিক্ষা-আদর্শে মানবজীবনের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে বিধি-বিধান মণ্ডজুদ রয়েছে। জীবনের আধ্যাজিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক-এক কথায় কোনো একটি দিক বা বিভাগ এমন নেই, যা কোরআনের নীতির বাইরে থাকতে পারে। কোরআনের নীতি-নির্ধারক এসব বিধান কেবল মুসলমানের জন্যই কল্যাণকর নয়, ইসলামী রাশ্রে অমুসলমানদের সঙ্গে সং, আচরণ এবং তাদের আইনগত অধিকারও তাতে স্বীকৃত রয়েছে। এর চাইতে শাসনতান্ত্রিক অধিকার কল্পনা করা অসম্ভব।" –(হায়াতে কায়েদে আয়ম, ৪২৭ পৃঃ) আল্লাহর প্রতি ভরসা

কায়েদে আযমের বিভিন্ন প্রকারের যোগ্যতা, বৈশিষ্ট্য ও গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর উপর নির্ভর করতেন। তিনি গোটা স্বাধীনতা সংখ্রাম গড়েছেন এই শক্তিবলেই। দুশমন যখনই তাঁর জাতির উপর শক্তি-বিক্রমের দাপট দেখিয়ে তাঁকে প্রভাবিত করতে চেয়েছে, তিনি তখন জাতিকে অভয় দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। কোনো পর্যায়ে জাতির মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিলে তিনি আল্লাহর সাহায়্য কামনা করতেন এবং তাঁরই ভরসার এই বিশ্বত বাণী তনিয়ে জাতিকে চাঙ্গা করে তুলতেন। এভাবে আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলয়া জাতীয় জীবনের প্রতিটি সংকটে জয়য়ুক্ত হয়েছে।

১৯৪৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে শিখরা কায়েদে আযমকে বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল। এ ব্যাপারে বৃটিশ ভারতের সর্বশেষ ইংরেজ গর্ভার লর্ড মাউন্ট বেটেন অবহিত ছিলেন। যেহেতু ভারত থেকে ইংরেজদের তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিতে কায়েদে আযমের সৃক্ষ বৃদ্ধিই শেষের দিকে অধিক কাজ করেছিল, তাই ইংরেজরা তাঁকে তেমন ভালো চোখে দেখতেন না। লর্ড

#### वाकामी वात्मामत-

মাউন্ট বেটেন প্রথমে তা কায়েদে আযমকে জানাননি। কিছু স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কায়েদে আযম যখন মাউন্ট বেটেনকে রাজধানী করাচীতে আসার আমন্ত্রণ জানান, তখন তিনি ওজর পেশ করে লিখলেনঃ এ দিবস উপলক্ষে শিখেরা আপনাকে বোমা দিয়ে হত্যা করার পরিকল্পনা সম্পন্ন করে কেলেছে। এ পরিস্থিতিতে যেমন আপনার জন্য শোভাযাত্রা বের করা সংগত নয়, তেমনি আমারও ঐদিন তাতে অংশ গ্রহণ ঠিক হবে না।"—(মিশন, লর্ড মাউন্ট বেটেন)

কিন্তু তিনি এ সংবাদের কোনোই পাস্তা দিলেন না। মাউন্ট বেটেনকে অভয় দিয়ে বললেন—আল্লাহ রক্ষা করবেন। তিনি যেন নিশ্চিন্ত থাকেন। অতঃপর করাচী আসার পর তাঁকে নিয়ে কায়েদে আয়ম খোলা গাড়ীতে করে লাখো জনতার মধ্য দিয়ে নিরাপদে গভর্ণমেন্ট হাউসে গিয়ে পৌছেন। মাউন্ট বেটেনকে ইচ্ছাকৃতভাবে বৃঝিয়ে দিলেন যে, তিনি নিরাপদ। লর্ড মাউন্ট বেটেন তখন হাঁপাতে হাঁপাতে জিনাহ্ সাহেবের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর আস্থার ভ্য়সী প্রশংসা করছেন।

আজাদী আন্দোলনের শেষ পর্যার্যের সফলতাকে যারা কেবল কায়েদে আয়ম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর রাজনৈতিক প্রজ্ঞারই ফল মনে করেন, তারা অবশ্যই ভূল করেন। কারণ, কায়েদে আযমের সফলতার মূল রহস্য তাঁর রাজনীতিতেই কেবল নিহিত নয়; বরং তাঁর সততা, খোদাভীকুতা ও খোদার প্রতি আস্থাশীলতার মধ্যেই তাঁর সফলতার আসল রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে। মওলানা থানভীর হেদায়াতের পূর্বে তিনিও অন্যান্য জননেতার মতোই একজন নেতা ছিলেন মাত্র। –তখনও 'প্রিয় নেতা'র মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন না। জিন্নাহ সাহেবের চিন্তা ও চরিত্রে ধর্মীয় বিপ্লব আসার বরকতেই (১) তাঁর অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের উনুতি বিধানে প্রেরণা জাগে, (২) তাঁর ভাষায় যাদুমন্ত্রের প্রভাব সৃষ্টি হয়, (৩) জনগণের হৃদয়ে তাঁর গুরুত্ব, ভালবাসা, সমাদর বৃদ্ধি পায় এবং (৪) দুশমনের হৃদয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব ভীতির সঞ্চার করে, তিনি লাভ করেন দুনিয়ার সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র। তবে এর অর্থ এও নয় যে, তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কোনো গুরুত্ব ছিল না। বরং এটা উপলব্ধি করা দরকার যে, জিন্নাহ্ সাহেবের রাজনীতির দৃষ্টান্ত হচ্ছে ওযুর ন্যায়। নামাযের বিভদ্ধতা ওযুর উপর নির্ভরশীল হলেও ওয়ু মূল লক্ষ্য নয়, বরং উপলক্ষ মাত্র এবং নামাযই হলো আসল লক্ষ্য। এসব বাস্তবভার আলোকে পাঠকই বিচার করতে সক্ষম হবেন যে, মওলানা আশরাফ আলী থানভী এই মহান জাতীয় নেতার চিন্তা ও চরিত্রে কিরূপ পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন, যার সুফল হয়তো জিন্নাহ সাহেব আরও দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকলে জাতি অবশ্যই ভোগ করতে পারত।

# आजामी जात्मानन : मस्माना मस्मूमी ७ कामामा टेममामी

একটি পর্যালোচনা ঃ ইতিপূর্বেকার আলোচনার একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলতীর চিস্তাধারাকে কেন্দ্র করে পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকল্পে এ পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বাতিল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে শাহ্ আবদুল আযীযের প্রচেষ্টায় যে ইসলামী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে পরিচালিত হয়েছিল ১৯৩১ সালের বালাকোট যুদ্ধ ও ১৮৫৭ সালের জাতীয় বিপ্লব; আর সে বিপ্লব বার্থ হবার পরই ওয়ালিউল্লাহ আন্দোলনের পরবর্তী কর্মীবৃন্দের প্রচেষ্টায় ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে প্রায় দশ বছর পর ১৮৬৭ সালে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে উপরোল্পেখিত মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল, তার কয়েক বছর পর দারুল উলুমের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা কাসেম নানতৃবীরই সহপাঠী স্যার সাইয়েদ আহুমদের প্রচেষ্টায় আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়। দারুল উলুম দেওবন্দের ভূমিকা যেখানে ছিল ইসলামী ভাবধারার বিকাশ দান ও ইংরেজ উচ্ছেদের মাধ্যমে এদেশে ইসলামী হত মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা, সে ক্ষেত্রে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো ইংরেজদের ভাষা শিক্ষা করে রাষ্ট্রীয় কায়কারবারে অংশ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন এবং যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আগে নিজেদের অন্তিতু রক্ষা ও কাঁটা দিয়ে কাঁটা উঠাবার অভিপ্রায় নিয়ে। অবশ্য তাতে ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল।

কিন্তু আলীগড়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সাইয়েদ আহমদ তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে এই কর্মপন্থা অবলম্বন করলেও তিনি হয়তো একথা চিন্তা করেননি যে, তাঁর প্রতিষ্ঠানে মুসলিম স্বকীয়তাবোধের চেতনা আশানুরূপ বহাল থাকবেনা। এখানকার শিক্ষিতদের ঘারা আজাদী আসলেও ইসলাম আসা কঠিন হবে। উপমহাদেশের মুসলমানগণ এযাবত যেই সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে এসেছে, তাতে তাঁর অনুস্ত নীতির ফলে পরবর্তী পর্যায়ে এক শ্রেণীর পরাজিত মনোভাবের মুসলমান সৃষ্টি হবে, যারা ভোগবাদী পশ্চিমের মতবাদের কাছে সহজেই নতি স্বীকার করে বসবে আর বালাকোটের ইসলামী প্রেরণা সম্মুখীন হবে বিরাট চ্যালেঞ্জের। কেননা, মুসলমান একটি আদর্শিক জাতি; আর কোনো আদর্শিক দল বা জাতি যদি অপর জাতির জীবন বোধ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি অভিভূত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের স্বকীয়তাবোধ হ্রাস

পেতে খাকে, তাহলে তারা ভীরুতা, হীনমন্যতা ও বৈপরীত্যের শিকার হয়ে পড়ে। তাই এ ক্ষেত্রেও তার ব্যক্তায় ঘটেনি। বিশেষ করে ইংরেজরা যেখানে ভারতের নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হবার পর থেকেই শিক্ষা-সংস্কৃতি নানান দিক থেকে এদেশের মুম্মানদের চিন্তাধারায় পাকাত্য সভ্যতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ভাবধারার ছাপ বসানোর পরিকল্পনায় লিঙ ছিলো, যেখানে তাদের পরিকল্পনা হলো– এদেশের সংখামী জাতি মুসলমানদের বশে আনার জন্য এমন ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যাতে মুসলমানরা বর্ণ ও আকৃতিতে ভারতীয় থাকলেও মনের দিক मिरा সম্পূর্ণ ইংরেজ-মানসিকতা সম্পন হরে গড়ে উঠবে, সেক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক শিক্ষিতদের পেয়েতো তারা খুশীতে আত্মহারা। কেননা, এদের মাধ্যমে मण्गृर्व देश्रतक्रक्क ना रामध अखकः किंदू किंदू नमनीय मानार्वत मूमममानरका এদেশৈ সৃষ্টি হবেই। আর ইংরেজদের এ নীতি কেবল অবিভক্ত ভারতেই নয় গোটা পরাধীন মুসলিম বিশ্বেই তারা একই নীতির অনুসরণ করে চলেছিল। তারই পরিনতি হিসেবে আজ বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই নিজেদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি উন্নাসিক এক শ্রেণীর পরাজিত মনোভাব সম্পন্ন শিক্ষিত মুসলমানের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। তারা ইসলামের শাশ্বত সুন্দর কৃষ্টি-সভ্যতা ও জীবনাদর্শকে বাদ দিয়ে আমেরিকা-ইউরোপের বস্তুবাদী, মানবতাবিধ্বংসী, প্রাণহীন, শুষ্ক, উচ্ছৃংখন নগ্ন সভ্যতার কাছে পদে পদে নতি স্বীকার করছে। ইংরেজ প্রভুদের বিদায়ের পর পা-চাত্যের এইসব ভক্তবৃন্দ यूजिम विरश्वत क्रमणाय जमाजीन रहा द्वानीय यूजनमानरमत विश्वारन जाचाण रहोत চলেছে। তাদের ধ্যান-ধারণা ও জীবনধারার ব্যতিক্রম সম্পূর্ণ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনীতি পরিচালনা করছে। মুসলিম মিল্লাতকৈ আজ তারা এভাবেই বিপদের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। তবে বাংলা-পাক-ভারতের ব্যাপারে কিছুটা রক্ষা এই যে, এখানে স্যার সাইয়েদের উপরোক্ত ভূমিকার পাশাপাশি দেওবন্দ আন্দোলন সক্রিয় ছিলো। তাই আলীগড়ে শিক্ষা লাভের পরও দেখা গেছে যে, অনেকে দেওবন্দের সংখ্যামী আলেমদের কাতারে গিয়ে আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন, যাদেরকে পারেনি হজম করতে ইংরেজী কৃষ্টি-সংস্কৃতি। অন্যথায় এখানে মুসলিম জাতীয়তাবোধের যে কি পরিণতি ঘটতো তা একমাত্র আল্লাহই জ্ঞানেন।

এভাবে একদিকে দারুল উলুম দেওবন্দ ও অপরদিকে আলীগড় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করে যায়। মূলতঃ সে সময় থেকেই বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম মিল্লাতের মধ্য থেকে পান্চাত্য ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারা সম্পন্ন এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের সৃষ্টি হতে থাকে। তারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইংরেজ সরকারের অধীনে রাষ্ট্রীয় কায়কারবারে অংশ নিয়ে অপেক্ষাকৃত আরামে জীবন-যাপন করতে থাকে আর ইংরেজী শিক্ষার ধর্মহীন

### আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা

পরিণতিতে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অপরদিকে, আলেম
সমাজ আপোষহীন-ভাবে তাঁদের সংখ্যামী ভূমিকার উপর অটল থাকেন এবং শাহ
আবদুল আবীষের ইংরেজ-বিরোধী ফতওরার প্রেক্ষিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে
একদিকে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী ভাব জাগ্রত রাখেন,
অপরদিকে নৈতিকতা, সমাজ সেবা, ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে টিকিয়ে
রাখার লক্ষ্যে হানে হানে মাদ্রাসা-মসজিদ স্থাপন করেন। অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে
চরম দারিদ্রপীড়ায় জর্জরিত হয়ে তারা দেশ ও সমাজের কাজে নিয়াজিত থাকেন।
দেশ, জ্যাতি ও জাতীর আদর্শকে রক্ষাকল্পে উপমহাদেশের আলেমদের এই ত্যাগ ও
তিতিক্ষার নবীর ইতিহাসে অতি বিরল।

সব চাইতে আন্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, ইসলাম ও মুসলমানদের এই মহাপরীক্ষার দিনে কঠোর দারিদ্রের সম্মুখীন হয়েও আলেম সমাজ মুসলিম জাতির দুশমন ইংরেজ সরকারের নিকট কোনোদিন অর্থের জন্যে হাত পাতেননি, যা কিছু করেছেন মুসলমানদের সাহায্য-সহানুভূতিতেই করেছেন। এমনকি বড় বড় ইংরেজ কর্তৃত্বশালীরা যখন কেচ্ছায় অর্থদানের উদ্দেশ্যে দারুল উলুম দেওবন ও এর শাখা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব দিয়েছেন, সে সময়ও দেখা গেছে যে, তাদের অর্থ গ্রহণতো দূরের কথা বরং আত্ম মর্যাদাবোধ-সম্পন্ন মহাপ্রাণ আলেমর্গণ কিতাব পড়ানো বাদ দিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের সন্মান করাকেও ঘূণার চোখে দেখেছেন। ইংরেজদের প্রতি তারা কিরূপ ভীতশ্রদ্ধ ছিলেন, এ থেকেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এভাবে ইংরেজদের ভাষা, কৃষ্টি- সভ্যতা, সংস্কৃতি সকল কিছুর विकृष्क्र हे बाजीय प्रयानाताथ जन्मन व प्रव प्रश्रामी जात्मरमत प्रति अघ्छ पृणात ভাব বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, জাতির এহেন নিঃস্বার্থ সেবকরাই পরবর্তী পর্বায়ে গিয়ে ইংরেজ মানস সন্তানদের ভাষায় আখ্যায়িত হলেন <u>'মোল্লা' হিসেবে আর তাঁরা নিজেরা সাজলেন 'মিষ্টার'।</u> উল্লেখ্য, অনেকে এই সেদিন পর্যন্তও – আলেমরা ইংরেজী শিখতে নিষেধ করে মুসলমানদের সর্বনাশ করেছে"–এই বলে সাধারণ সমাজের কাছে তাঁদের হেয় প্রতিপনু করার চেষ্টা করতো।

অথচ আসল ব্যাপার ছিল এই যে, ইরেজরা যখন মুসলমানদেরকে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবন দূর্শনের গোলামে পরিণত করার হীন ষড়্যন্ত্র চালাজিল, তখন জাতীয় আত্মর্যাদাসম্পন্ন তৎকালীন আলেম সমাজ এ জাতিকে তাদের মারাত্মক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ইশিয়ার করে দিয়েছিলেন আর সেটাকেই এক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত লোক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভিনুরূপ 'কালার' দিয়ে প্রচারণা চালায়। আলেম সমাজ্ব তাদের এই স্বকীয়তা ও জাতীয় মর্যাদাবোধের

#### वाष्ट्रामी वात्मानत-

জন্যে যেখানে ধন্যবাদ পাবার যোগ্য ছিলেন, সেক্ষেত্রে উল্টো তাঁদেরকে অভিযুক্ত করা হলেও একথা আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, মুসলিম জ্বাতির অধঃপতনের মূল কারণই ছিল ঐ 'ক্লো পয়জন'টি। আলেমদের ন্যায় গোটা মুসলিম জাতি নিজেদের স্বকীয়তাবোধ নিয়ে সেদিন অটল থাকতে পারলে এবং ইংরেক্সী সভ্যতা-সংকৃতির সয়লাবে ভেসে না গেলে একটি আদর্শিক জাতি হিসেবে মুসলমানদের অস্তিত্ব কিছুতেই আজকের এই চ্যানেঞ্জের সম্মুখীন হতো না। আন্দেমণণ সেদিন একথাই বলেছিলেন যে- ইংরেজদের গোলামী করে তাদেরকে টিকিয়ে রাখার নিয়তে ইংরেজী শিক্ষা করা ঠিক নয়, তবে কাঁটা দিয়ে কাঁট উঠাবার মনোভাব নিয়ে কেউ যদি ইংরেজদেরকে এদেশ থেকে তাড়ানো ও ইসলামী শিক্ষা আদর্শের বিকাশার্থে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করে. সেটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু তাদের এই ভূমিকার কদর্য করা হলো। সময়ের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরিত্যক্ত ইংরেজী ভাষাকে পুনরায় যদি মুসলমানদের জন্য জরুরী মনে করাকে একটি দূরদর্শিতার কাজ ধরা যায় এই বিরাট কাজটিও করে ছিলেন মূলতঃ আলেমরাই। কারণ, যেই স্যার সাইয়েদ আহ্মদ এবং সাইয়েদ আমীর আলী ও নবাব আব্দুল লতিফ মুসলমানদেরকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইংরেজী শিখতে উদ্বন্ধ করেছিলেন তারাও মাদ্রাসাপাশ - আলেমই ছিলেন। আলেম সমাজ পাইকারীভাবে অভিযুক্ত হলেন; যদিও ৫০-এর দশকে দেশীয় ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকক্সে ইংরেজী সাইনবোর্ড ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে আমাদের যুব সমাজ শতাব্দীকাল পরে আলেমদের অনুসূত সেই সত্য উপলব্ধির বাস্তব প্রমাণ দিল।

যা হোক, দেওবন্দ ও আলিগড়- এই উভয় প্রতিষ্ঠানের কাজ পাশাপাশি চলতে থাকে। একটি ইংরেজদের প্রতি নমনীয় ভূমিকায়, অপরটি তাদের রক্ডচক্ষুর কড়া পাহারায়। দারুল উলুম দেওবন্দকে ইংরেজরা নানানভাবে কোণ্ঠাসা রাখতে সচেষ্ট ছিল। এজন্য এই প্রতিষ্ঠানটিকে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বাধা-প্রতিবন্ধকভা ও আঘাতের পর আঘাত সামলিয়ে সতর্কতার সহিত সম্মুখে অগ্রসর হতে হয়েছিল, যার ফলে সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করতে করতে এ প্রতিষ্ঠানটিকে শেষ পর্যন্ত নিজের অলক্ষ্যেই তার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য থেকে অনেকটা পিছু ইটতে হলো। বালাকোটের পূর্ণাঙ্গ ভাবধারাকে সময়োপযোগী করে সম্মুখে অগ্রসর করার পরিবর্তে সে কোন মতে একে টিকিয়ে রাখার কাজেই নিজেকে ব্যন্ত রাখলো।

আজাদী আন্দোলনের শেষ পর্যায়েও দেওবন্দী কর্মীদের যে সংগ্রাম আমরা দেখতে পাই, সেটা বালাকোট আন্দোলনের অংশ ছিল বটে সন্দেহ নেই, কিন্তু ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিকূলতার দরুল দারুল উলুম দেওবন্দ মওলানা মাহ্মুদুল হাসানের পরে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে,

### তালেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা

্সে বালাকোট আন্দোলনের মূল প্রেরণার উৎস শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র বৈল্পবিক চিন্তাধারাকে সর্বাঙ্গীনভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। ফলে এ প্রতিষ্ঠানটি শেষ পর্যায়ে শিক্ষানীতির দিক থেকে সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে নেমে আসলো। উপমহাদেশের সকল দ্বীনি শিক্ষার পাদপীঠ এই প্রতিষ্ঠান ও এর শাখা-প্রশাখা- সবগুলো মূলতঃ ইসলামের আনুষ্ঠানিক এবাদত সমূহের শিক্ষাদান কেন্দ্র হিসাবেই কাম্ব করতে থাকলো। " ইকামতে দ্বীন" "ইন্ধহারে দ্বীন" ও 'তা'সীসে' ক্লোফতে ইসলামিয়ার ভাব গৌন হয়ে গেল। ইসলামী অর্থনীতি, রাজনীতির আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের অনুভূতি ও প্রেরণা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুসূত শিক্ষানীতিতে এক রকম অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। এমন কি পরিস্থিতির এতটুকু পর্যন্ত অবনতি ঘটল বে, অনেক বড় বড় খ্যাতনামা আলেমের মধ্যেও আধুনিক যুগ-সমস্যার মোকাবেলায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখার ধারণা অনুপস্থিত ছিল। তাঁরা মনে করতেন, রাষ্ট্র পরিচালনার সাম্প্রিক দায়িত্তো পালন করবেন অনেক্রি আমরা কেবল প্রচর্গিত দ্বীনি খেদুমত আন্জাম দিতে পারলেই হলো। আর সাধারণ আলেমদের তো প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, দ্বীনি চিন্তায় বিদ্রাটের দরুণ এবং মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষানীতির ভ্রান্তির ফলে এ সব প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ দিন যাবত ওসুল-ফিকাহ সহ অসংখ্য কিতাব, হাদীস তাফসীর ও কোরআন মজীদ অধ্যয়নের পরেও তাদের মধ্যে এ ধারণাই বদ্ধমূল থাকতো যে, ইসলাম কেবল মসজিদের চার দেওয়াল, মাদ্রাসা, খানকাহ তথা নামায-রোয়া, হজ্জ-যাকাত, যিকির-আযকার এ কয়টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ,এর সঙ্গে আবার এসেম্বলি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ ব্জ্ঞানের কি সম্পর্কণ অথচ সমাজকে যথার্থ ইসলামী সমাজে পরিণত করতে হলে, সমাজ গঠনের প্রধান ৫টি বিভাগ নিয়ন্ত্রণে আনা না হলে তা কিছতেই সম্ভব নয়। (১) রাষ্ট্রীয় আইন, (২) শিক্ষা ব্যবস্থা (৩) প্রচার মাধ্যম (৪) সামরিক ব্যবস্থা (৫) অর্থ ব্যবস্থা- এসব বিভাগ আবু জাহুল আবু লাহাবদের হাতে তুলে দিয়ে যারা রাজনীতি নিরপেক্ষ ইসলাম কায়েম করতে চায়, এর সাথে মহানবীর ইসলামের যেমন সম্পর্ক নেই তেমনি তাতে ইসলামের লক্ষ্য অর্জনও সম্ভব নয়। ৫ ইঞ্চি পাইপ দিয়ে ময়লা ছড়ানো হলে কোয়াটার ইঞ্চি পাইপ দিয়ে আতর ছিটানোতে কখনও দুর্গন্ধ দূর করা। সম্ভব নয়। এ জন্যে আগে ৫ ইঞ্চি পাইপের উৎস মুখ বন্ধ क्रत्रा इत । अक कथाय, इमनाम य अकि चयुर-मन्त्रन भित्रपूर्व स्रीवनविधान अवर যেকোনো রাষ্ট্রে এর বিধি-ব্যবস্থা সর্বত্ত চালু করলে একটি শোষণহীন শান্তিপূর্ব সমাজ কায়েম হতে পারে-এ ধারণাটিই তাদের মধ্য থেকে এক রকম লোপ পেয়ে গিয়েছিল। আর লোপ যে পেয়েছিল তার বড় প্রমাণ হচ্ছে আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্য ওলামা নেতৃত্বের অভাব। অন্যথায়, গত কয়েক দশকে এ দেশের মাদ্রাসাগুলো থেকে কম আলেম বের হয়েছে কিং ইসলামী

শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও ভাবধারার সঠিক অনুভূতি ও সে অনুযায়ী শিক্ষাদান ও শিক্ষাদাভের অভাবেই এহেন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। পক্ষান্তরে মাদ্রাসায় না পড়েও কিছু লোকের মধ্যে সেই ভাবধারা সৃষ্টির ফলে তারা ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিছেন।

এভাবে দেখা যায়, একদিকে ধর্মীয় চিন্তার এই অবস্থা, অপরদিকে দুশো বছর স্থায়ী ইংরেজ প্রভুত্বের প্রভাবে উনিশ শতকের শেষের দিকে মুসলমানরা ক্রমে ইংরেজী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিগড়ে আষ্ট্রেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে। পাক্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে কেউ ধর্মনিরপেক্ষতা, কেউ কম্যুনিজম, কেউ প্রকৃতিবাদ, কেউ খৃষ্টানিজম, কেউ হীনমন্যতা, কেউ যুক্ত-জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি জ্রান্ত মতাদর্শের শিকারে পরিণত হয়। কিছু কিছু আলেমও এ বিদ্রান্তিতে নিপতিত হন। তাদের দু'এক জন পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ কম্যুনিজমের অর্থ ব্যবস্থার গোলক ধাধায়ও পড়েছিলেন, আবার উল্লেখযোগ্য অংশতো নিজেদের অলক্ষেই হিন্দু-মুসলিম যুক্ত-জাতীয়তার সমর্থনে রীতিমতো আন্দোলনই করেছেন।

এক কথায়, মুসলিম সমাজ আদর্শচ্যুতির গভীর খন্দকের প্রতি দ্রুত এগিয়ে চলছিলো। সকলেই জীবনকে নিছক বৈষয়িক উনুতি ও জীবিকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইংরেজী শিক্ষা ও ভাবধারার প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো। স্কুল-কলেজের শিক্ষার দিকে অধিকাংশ মুসলমান মনোযোগী হয়ে পড়লো এবং সে অনুপাতে জীবন গঠনকেই গর্ব মনে করতে থাকলো। মাদ্রাসাগুলো কোনো প্রকারে ইসলামের নিভূ নিভূ আলোটুকু তখনকার মাতা জ্বালিয়ে রাখলো। অপরদিকে তাঁর পাশাপাশি আজাদী আন্দোলনতো অব্যাহত আছেই।

# এগিয়ে এলেন বৃদ্ধিবৃত্তিক লড়াইর মহান সিপাহ্সালার

কিন্তু তখন যে বিরাট জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিল তা হলো, দেশ আজাদ হলেও ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দিক থেকে পাশ্চাত্যের বিশরীতমুখী এসব প্রান্ত দর্শন ও চিন্তার শতমুখী সয়লাব থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করবে কে? আল্লাহর অসীম অনুহাহে ঠিক ঐ সময়ই বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী চিন্তানায়ক, চিশতিয়া তারিকার প্রবর্তনকারী খান্দানের উচ্ছ্বল তারকা, আওলাদে রস্ল মহামণীষী হযরত মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদৃদী আত্মপ্রকাশ করেন। মওলানা মওদৃদী (রহঃ) ছিলেন তার সমকালীন বিশ্বের মুসলিম মিল্লাভবিরোধী পৃঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শিবির ও কম্যুনিষ্ট শিবিরের বড় আতঙ্ক। ইসলামের পক্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা-সংস্কৃত ও যাবতীয় ভ্রান্ত দর্শন মতবাদের জন্যে প্রচণ্ড এক চ্যালেঞ্জস্বরূপ।

### আলেম সমাজের সংখামী ভূমিকা

মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদ্দী ১৭ বছর বয়ুসে বড় ভাইয়ের সঙ্গে সাংবাদিকভার মাধ্যমে ভাঁর কর্ম জীবনের সূচনা করেন। মাত্র ২০ বছর বয়ুসের সময় প্রথমে জব্দল পুরের 'ভাজ' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি দিল্লীর বিখ্যাত আল-জমিয়ত পত্রিকায়ও কিছুদিন সম্পাদনার কাজ করেছিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদনা কাজে ব্যাপৃত থাকেন। ১৯২৯ সনে তার বিখ্যাত গবেষণামূলক গ্রন্থ 'আল-জিহাদ ফিল ইসলাম' প্রণয়ন করেন। ১৯৩২ সালে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে তার মাসিক 'তারজুমানুল কুরআন' দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ শহর থেকে প্রকাশ প্রতে থাকে। এই পত্রিকার মাধ্যমেই মওলানা মওদ্দী উল্লেখিত পরিস্থিতির পটভূমিতে নানামুখী সমস্যার আবর্তে বিভ্রান্ত উপমহাদেশের মুসলমানদের অভীত, বর্তমান নিয়ে গভীর পর্যালোচনা করেন এবং তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, চিন্তাগত সকল বিষয়ের ভবিষ্যুত কর্মসূচী নির্দেশ করেন।

বালাকোটের জেহাদের পর মোজাহেদ আন্দোলন যখন বিভিন্ন প্রতিকূলতার দরুল ধীরে ধীরে ন্তিমিত হতে থাকে, তখন দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ওলামারে কেরাম শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামী ধারাকে সঞ্জীবিত রেখে মুসলিম জাতির মনে কিছুটা আশার সঞ্চার করতে সক্ষম হন বটে, কিছু ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাক্ষক আন্দোলন পরিচালনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই ধীরে ধীরে মুসলিম জাতির মনে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সামাজিক, নৈতিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নৈরাশ্য বাসা বাধতে থাকে এবং এই সুযোগে পালাত্য চিন্তা-ভাবধারা আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি তথা জীবনের সর্বন্তরে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়। মওলানা মওদ্দী তখন প্রাচীন, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পান্চাত্য মতবাদসমূহ ক্ষমে করে আদর্শিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের বৃদ্ধিবৃত্তিক নতুন হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে ময়দানে অবভীর্ণ হন। তাঁর সমগ্র চিন্তা গবেষণা অনৈসলামিক প্রভাবের মূলে চরম কুঠারাষাত্ব হানতে থাকে। এভাবে তাঁর যুক্তি ও চিন্তা-গবেষণালন্ধ দিক-নির্দেশনা জাতিকে নৈরাশ্যের ক্ষক্ষকার আবর্ত থেকে আলোর রাজপথ দেখাতে থাকে, যার প্রভাব আর্জজাতিক ক্ষেত্রে গিয়ে পড়ে।

#### মওলানা মওদৃদীর প্রথম দিকের কাজ ছিল গবেষণা পর্যায়ের

প্রথম দিকে তাঁর কাজ ছিল গবেষণার পর্যায়ে। তিনি ঐ সময় ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠনের মাধ্যমে সত্যকার ইসলামী রেনেসাঁ সৃষ্টির কর্মসূচী ও ফরমূলা তৈরীতে ব্যস্ত ছিলেন। এ জ্বন্যে প্রথমেই তিনি তওহীদের মূলমন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে মুসলমানদের মন-মগজ থেকে ইংরেজ বা যেকোনো শক্তির প্রাধান্যের তাব দ্রীভূত করার চেষ্টা করেন এবং মুসলমানদের পতনের মূল কারণসমূহ দার্শনিক যুক্তিতর্ক সহকারে ব্যাখ্যা করে তাদের মধ্য থেকে হীনমন্যতার ভাব দূর করার চেষ্টা করেন।

আব্বাসীয় শাসনামলে বিজ্ঞাতীয় গ্রীক চিন্তাধারা মুসলমানদের যেমন হীনমনা করে তুলেছিল আর আবুল হাসান আশয়ারী ও ইমাম গায্যালী প্রমুখের শাণিত যুক্তি সেগুলোকে খান খান করে দিয়ে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করেছিল, মওলানা মওদূদী (রহঃ)-ও একই ভূমিকা পালন করেন। যেভাবে আকবর-জাহাঙ্গীরের আমলে যাবর্তীয় কুসংস্কারের উৎপাটন করে মুজাদিদে আলফে সানী ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেভাবে বৃদ্ধির বন্ধ্যাত্ব দূর করে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলডী (রহঃ) দ্বীনি চিন্তার পুনর্গঠন করেছিলেন এবং যাবতীয় চিন্তাগত আবিলতাকে সরিয়ে দিয়ে আধুনিক কায়দার ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির উজ্জ্বল কাঠামো ও রূপরেখাসমূহ তুলে ধরেছিলেন, তেমনিভাবে মওলানা মওদ্দীও সর্বপ্রথম পাকাত্য সভ্যতার যাবতীয় দর্শন ও চিন্তা-ভাবধারার কাঁটাঝাড়া সমালোচনা করে মানব কল্যাণে সেগুলোর অসারতা ও ব্যর্থতা বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণ দারা প্রমাণিত করেন। ইসলামকে একটি বিজয়ী ও সর্বকালের উপযোগী জীবন বিধান হিসেবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক যাবতীয় সমস্যা সমাধানের সুষ্ঠ মাধ্যম ও মানবজাতির জন্যে একমাত্র মুক্তিসনদ রূপে সমাজের কাছে তিনি তুলে ধরেন। ইসলামী দর্শন, ইসলামী রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কীয় তাঁর ক্ষুর্ধার লেখনী কেবল উপমহাদেশ ও মুসলিম বিশ্বেই নয় বরং গোটা দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ কারণেই বর্তমান বিশ্বের অমুসলিম দু'টি মোড়ল শক্তি পুঁজিবাদ ও क्यूगुनिष्ठ निवित्रष्टात्रत हानीत এट्डिनेत्रा यखनाना यखनृमीत विकृत्व विश्वा श्रात्रात्र লিগু হয়। মুসলিম সমাজে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগে। এদেশের মুসলমান সামগ্রিকভাবে মওলানা মওদূদীকে চিনতে না পারলেও ঐ সর্কল ইসলাম বিরোধী মহল বুঝতে পারে যে, ভারা নিজেরা যেখানে কেউ বস্তুবাদী এবং ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার শ্লোগান তুলে, কেউ মার্কস, লেনিন, ক্টালীন ও মাও-সে-তৃংগের ভ্রান্ত চিন্তাধারায় নিজ নিজ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে মুসলমান ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জাভির উপর কর্তৃত্ব চালাক্ষে, তেমনিভাবে মওলানা মওদূদীর বৈপ্লবিক চিম্ভাধারাকেও কেন্দ্র করে যদি মুসলিম জাহান আরেকবার গা-ঝাঁড়া দিয়ে উঠে, তা হলে তাদের মোড়লীর আসন কেঁপে উঠবে। দূর্ভাগ্যের বিষয় হলো, ইসলামের আন্তর্জাতিক বৈরী শক্তিরাতো তাঁর বিরুদ্ধে কাজ করছেই, পর্যন্ত সৃক্ষতারে রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মমতের অনুসারী কিছু আলেম- পীরও না বুঝেই তার বিরোধিতায় লাগেন, যদিও নবী মুহামদ (সাঃ)- এর দ্বীন ও আমাদের খোলাফা-এ-রাশেদীনের দ্বীন রাজনীতি নিরপেক নয়।

বিশ শতকের শুরুতে মওলানা মওদুদী মুসলমানদের চিন্তার পুনর্গঠন ও পরিগুদ্ধির কর্মনীতির সঙ্গে বেসব সামাজিক সমস্যার আঘাতে জাতি জর্জীরত হয়ে পড়েছিল, সেগুলো সম্পর্কে মুসলমানদের সতর্ক করে তোলেন। যে-সব বিকৃতি জাতির

### আলেম সমাজের সংখামী ভূমিকা

রাজনৈতিক সংগ্রামকে দুর্বল করে দিছিলো, সেওলোর দিকেও তিনি আছুলি নির্দেশ করেন। সর্বোপরি যে বিশিষ্ট ধারায় জাতির সামাজিক আন্দোলন ও কর্মপ্রচেষ্টাকে সংহত করে আজাদী ও ইসলাম উভয়কেই এক সাথে অর্জন করা বেতে পারে, সে ধারাটিকেও তিনি স্পষ্টতর করে তোলেন। এ জাতীয় প্রবন্ধ মওলানা মওদুদী ১৯৩৬ সালে লিখতে শুরু করেন এবং তাঁর সম্পাদিত মাসিক "তারজুমানুল কোর্মআন" পত্রিকায় ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এগুলো আম্মর্প্রজাশ করতে থাকে। অতঃপর সেগুলো "মুসলমান আওর মওজুদা সিরাসী কাশ্মকাশ"—মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক সংগাত—নামে দু"খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এলব প্রবন্ধ সমকালীন মুসলিম জাতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, অখণ্ড জাতীয়ভার ধারণাকে খন্তন করে এবং ইসলামী জাতীয়তার চেতনাকে দৃঢ়তর করে একে একটি রাজনৈতিক লক্ষ্যে পরিণত করে।

ইংরেজনের গোলামীর যুগে ভারতের মুসলমানদের সায়নে সবচাইতে বড় সমস্যা ছিল অখণ্ড জাতীয়তা। খেলাফত আন্দোলন নিম্নেজ হয়ে পড়ার ফলে এ বিপদ অভ্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দেয়। মুসলমানরা জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বারবার পরাজয় বরণ করায় তাদের মধ্যে নৈরাশ্যের অন্ধকার নেমে আসে। জাতীয় নেতৃকুন্দ একে একে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন, নচেৎ পরপারের ডাকে চলে গিয়েছিলেন কিংবা জাতির আন্থা ও শ্রদ্ধা খুইয়ে বসেছিলেন। এ অবস্থার কংগ্রেস মুসলমানদের নরম মোম তেবে তাদের পদানত করে ফেলতে চাইছিলো। এ জন্যেই সে অখও জাতীয়তার আন্দোলনকে তীব্রতর করে তুলছিল। চিন্তা ও জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে পশ্চিমের সমগ্র রাজনৈতিক চিন্তার ভিন্তিতে অখণ্ড জাতীয়তার ধারণাকে পেশ করা হচ্ছিল। ঐ পরিস্থিতিতে কোরআন-সুন্ধাহর আলোকে বলিষ্ঠ ও অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে কংগ্রোসী মত খণ্ডন করার মতো তেমন কেউ ছিল না বললেই চলে। গণ-সংযোগ (Mass Contact) অভিযানের নামে কংগ্রেস মুসলমানদেরকে তাদের নিজ দলে বিলীন করে নেয়ার চেষ্টা অত্যন্ত, ব্যাপকু ভিত্তিতে চালিয়েছিল। অপরদিকে, মুসলিম নামধারী একশ্রেনীর লেখক রুটি-রুজীর প্রশ্নুকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়ে প্রকাশাভাবে কম্যুনিজমের প্রচারণা শুরু করেছিল। এমনকি জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের আলেমদের এক প্রভাবশালী শ্রেণী ইংরেজ বিরোধী আনোলনে বিরাট অবদান রাখলেও আজাদী লাভের আসল লগ্নে ভারসাম্য হারিয়ে বসেন। তারা ওধু কংগ্রেসের অখও জাতীয়তার সমর্খনেই লেগে পড়েননি, ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের লক্ষ্যে ভারত বিভক্তির বিরুদ্ধেও সক্রিয় ভাবে তারা কাঞ্চ করেন।

এই পটভূমিতেই মওলানা মওদূদী রাজনৈতিক ময়দানে এসে তাঁর খোদাদাদ জ্ঞান ও ধীশক্তির দ্বারা দ্বিজাতিতত্বের বিশিষ্ঠ প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। তিনি কুরআন ও সুনাই দ্বারা প্রমাণ করেন, এক দেশে সহাবস্থান করলেই সকলে এক জাতি হয়ে যায় না। ফলে, পাকিস্তান সৃষ্টির পথে এক বিরাট বাধা অপসারিত হয়। মুসালিম লীগ নেতৃবৃন্দ কুরআন সুনাহ্র প্রমাণ সমৃদ্ধ তাঁর এসব যুক্তি প্রমাণ দ্বারাই কংগ্রেস ও অখও ভারতের দাবিদারদের লা-জওয়াব করেছিলেন। মওলানা মওদুদীর তখনকার লিখিত প্রবদ্ধাদি শুধু জ্ঞান-গবেষণা ও যুক্তিগত প্রমাণাদি, ঐতিহাসিক সাক্ষ্য, অনুপম বর্ণনা ও প্রভাব-শক্তির দিক থেকেই নতুন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয় বরং এগুলোর সর্বোন্তম কৃতিত্ব এই যে, এ সব লেখার ফলেই ইসলামী জাতীয়তার ধারণা একটি রাজনৈতিক লব্বেপড়ে ফেলা যায়- এটা ছিল হিন্দু নেতাদের সব চাইতে মারাত্মক চক্রান্ত। খোদ্ মুসলিম লীগ এ বিষয়টির ধর্মীয় দিককে অধিকতের উচ্জুল করে তোলার প্রয়াস পার, যাতে করে কংগ্রেসের চক্রান্তকে জনগণ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে এবং আপন দ্বীন ও ঈমানের দাবী পূর্ণ করার দিকে মনোযোগী হতে পারে। (পাকিস্তান আন্দোলন ও আলেম সমাজ ঃ চেরাগে রাহ, নযুরিয়া -এ পাকিস্তান সংখ্যা।

ঐ সময় এবং বর্তমানে কংগ্রেস সমর্থক জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের ভক্ত আলেম ও তাদের শিষ্যরা কেন যে মওলানা মওদ্দীর বিরুদ্ধে এত খাপ্পা এবং তাঁর বিরুদ্ধে সদা বিষোদগার করে থাকেন, এ আলোচনা থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেহেতু জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ নেতা দেওবন্দের মরহুম মওলানা হোসাইন আহ্মদ মাদানী যুক্ত জাতীয়তার সপক্ষে যুক্তি দিতেন এবং মওলানা মওদ্দীর 'জাতীয়তাবাদ' গ্রন্থে এই মতের নীতিগত সমালোচনা করে যুক্ত জাতীয়তার অসারতা দেখানো হয়, তাই সে রাজনৈতিক বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসাই এখন নানা" শরক্ত রূপ ধারণ করে কংগ্রেসী মতের আলেমদের পক্ষ থেকে মওদ্দীর বিরুদ্ধে ফতওয়া আকারে আত্মপ্রকাশ করে। একশ্রেণীর আলেমের মওদ্দী বিরোধিতার এই রাজনৈতিক পটভূমি না জেনে পাকিস্তান সমর্থক কিছু কিছু আলেমও তাঁর ব্যাপারে বিত্রান্তিতে থাকা ও 'মোৎমায়েন' হতে না পারার অন্যতম মূল কারণ এখানেই। এছাড়া, ধর্মনিরপক্ষ শাসকদের মদদে আরও দু'একটি মহল মাঝে মধ্যে ফতওয়াবাজির দ্বারা মওলানা মওদ্দী সম্পর্কে ধূমজাল সৃষ্টির যে অপচেষ্টা করেন, তারাও যেহেতু উর্ক্ত শ্রেণীর আলেমদের নিকট থেকে এবং পরোক্ষভাবে হাদীস অস্বীকারকারী (মুন্কেরীনে হাদীস) ও কাদিয়ানীদের পরিবেশিত মাল-মশলার সাহায্যেই এসব করে থাকেন, এজন্যে বর্তমান যুগসমস্যা ও ইসলামী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে এসব ব্যাপারে তারতম্যজ্ঞান কাজে লাগানো

### আলেম সমাজের সংখামী ভূমিকা

প্রতিটি মুসলমান বিশেষ করে আলেম সমাজের একান্ত কর্তব্য।

আল্লামা ইকবালের সমর্থন ঃ পাকিন্তানের স্বপুদ্রটা দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল মওলানা মওদৃদীর তখনকার রচনাবলী দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবানিত ছিলেন। লাহোরের "ইকদাম" সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক মিয়া মৃহান্দদ শফীর ভাষায়—মরহুম ইকবাল মওলানা মওদৃদীর "তারজুমানুল কোরআনের" ঐ সকল রচনা নিয়মিত পড়িয়ে তনতেন। এগুলোর দ্বারা প্রভাবানিত হয়েই আল্লামা ইকবাল মওলানা মওদৃদীকে হায়দারাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ছেড়ে পাঞ্জাব চলে আসার আহবান জানান। আর সেই আহবানেই মওলানা সাহেব ১৯৩৮ সালে পাঞ্জাব চলে আসেন। মিয়া মুহান্দদ শফী তাঁর লাহোরের ডাইরিতে লিখেছেনঃ

"মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদ্দী প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত জাতীয়তাঝদী (Nationalist) মুসলমানদের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন আর আমি এখানে পূর্ণ দায়িত্বের সাথে বলছি যে, আমি আল্লামা ইকবালের মুখে প্রারই এ ধরণের কথা ওনতাম যে, "মওদ্দী এই কৎগ্রেসী মুসলমানদের দেখে নেবেন।" মরহুম ইকবাল একদিকে (মওলানা) আযাদ ও মওলানা মাদানীর কঠোর সমালোচক ছিলেন; অপরদিকে তিনি মওলানা মওদ্দীর তারজুমানুল কোরআন খুঁজে এনে পড়িয়ে ওনতেন। আর একথা শতকরা একশ ভাগ দায়িত্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, আল্লামা ইকবাল এক পত্র মারফত মওলানা মওদ্দীকে হায়দারাবাদের (দাক্ষিণাত্য) পরিবর্তে পাঞ্জাবকে তাঁর কর্মস্থল রূপে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন' –(সাঞ্জাহিক ইকদাম, ৯ই জুন, ১৯৬৩ খৃঃ)। সামরিক শাসনকালে রচিত শাসনতন্ত্র কমিশনের উণ্যান্টা ও কোম্পানী আইন কমিশনের সভাপতি এবং সাবেক্ষ আইয়ুব সরকারের পররাষ্ট্র উয়ীর সাইয়েদ শরীফুন্দীন পীরযাদা তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ 'পাকিস্তানের ক্রমবিকাশ' (Evolution of Pakistan) গ্রন্থে মওলানা মওদ্দীকেও পাকিস্তানের অন্যতম স্বপুদ্রষ্টা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। উক্ত বইয়ের ২৫৮ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেনঃ

In a series of articles in the Tarjumanul Quran' in. 1938 Moudodi unmasked the congress and warned the Muslims. He related the History of the Mislims of the sub-Continent debunded Congress Secularism and showed the unsuitability of (United) India for democratic rule as there would be only one Muslime vote as against three Hindu votes. "মওলানা মওদুদী তারজুমানুল কোরআনের এক ধারাবাহিক

প্রবন্ধের সাহায্যে (যা ১৯৩৮ থেকে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়) কংগ্রেস মতের মুখোশ সম্পূর্ণ উন্মোচিত করেন এবং মুসলমানদের ইতিহাস পর্যালোচনা করে কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ উদঘাটন করেন এবং এ সত্যকে প্রমাণ করে দেন যে, ভারতের বিশেষ পরিবেশে পশ্চিমা ধরনের গণতন্ত্র অনুপযোগী, কারণ এতে মুসলমানদের এক ভোট আর হিন্দুরা তিন ভোটের অধিকারী হবে।"

## মওলানা মওদৃদী কর্তৃক ভারত বিভাগের প্রস্তাব

"তিনি (মওলানা মওদৃদী) হিন্দুদের জাতীয় সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচনা করেন এবং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, নিছক যুক্তনির্বাচন কিংবা আইন পরিষদের কিছু বেশী প্রতিনিধিত্ব (Weightage) এবং চাকরি-বাকরিতে একটি হার নির্ধারণের দ্বারা মুসলিম জাতির রাজনৈতিক প্রশ্লের মীমাংসা হবে-না। এ ব্যাপারে তিনি যে প্রস্তাব পেশ করেন, তাতে তিনটি বিকল্প পন্থার নির্দেশ করেছিলেন।" (-Evolution of Pakistan.)

এই পদ্বান্তলোর মধ্যে সর্বশেষ পদ্বাটি ছিল দেশ বিভাগ। এ কারণেই সাইয়েদ শরীফুদ্দীন পীরযাদা পাকিস্তানের ক্রমবিকাশ ধারার পরিণতিতে পৌছে অকপটে প্রকাশ করেছেনঃ "স্যার আবদুল্লাহ্ হারুন, ডক্টর লতীফ, স্যার সেকাশর হারাত, জৈনিক পাঞ্জাবীনেতা, সাইয়েদ জাফরুল হাসান, ডক্টর কাদেরী, মওলানা মওদৃদী, চৌধুরী খাদেকুজ্জামান প্রমুখ যে প্রস্তাব ও পরামর্শ দেন, তাই এক অর্থে পাকিস্তান পর্যন্ত পৌছুবার পথে মাইল স্কুম্বর্যন্ত।" –(ঐ, পৃষ্ঠা ২৫৮)

বক্তব্য প্রমাণের জন্যে এসব উদ্ধৃতির প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু যারা তখনকার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত নয়, কেবল তাদেরই সুবিধার্থে এই সহায়ক উদ্ধৃতিগুলো এখানে পেশ করা হলো। এখেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে, মুসলমানদের আজাদী সংগ্রামে মওলানা মওদ্দীর কলম কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তবে তিনি মুসলিম লীগের সঙ্গে সক্রিয় হয়ে কাজ করলেন না কেন, সেটা দীর্ঘ আলোচনার ব্যাপার। সংক্ষেপ কথা হলো এই যে, তিনি পাকিস্তানের সমর্থক হলেও মুসলিম লীগের কর্মনীতির সঙ্গে অনেক ক্ষৈত্রে দ্বিমত পোষণ করতেন। মওলানা মওদূদী ভারতীয় মুসলমানদের যে খেদমত করে আসেন, তা ছিল মূলতঃ তত্ত্ব, তথ্য ও চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে। যখন আজাদী আন্দোলন শেষ পর্যায়ে আসে এবং

### থালেম সমাজের সংখামী ভূমিকা

ভারত-বিভাগের সময় ঘনীভূত হয়, তখন তিনি এ দুই ভূখন্ডের মুসলমানদের পরবর্তী পর্যায়ে কর্মসূচী কি হবে, সে নিয়ে গভীরভাবে আত্মনিমগ্ন ছিলেন। কেননা, তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন যে, ভারত বিভক্তির পর ভারতের বৃহত্তর অংশে যে কোটি কোটি মুসলমান অবশিষ্ট থাকবে, তাদের মধ্যে দ্বীন ও ঈমানের সত্যিকার আলো জ্বালিয়ে রাখার কি ব্যবস্থা হবে? এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর একে যখন তুরঙ্কের ন্যায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত ক্রণের প্রচেষ্টা চলবে কিংবা এখানে নান্তিক্যবাদের প্রচার চলবে, সে সময় এ জাতিকে উক্ত ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষাকল্পে প্রথম থেকেই জ্ঞানগবেষণার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিকল্পনা তৈরী এবং পরিচালনার জন্যে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। বলা বাহুল্য, এ দায়িত্বই তিনি পালন করেন।

জামারাতে ইসলামী গঠন ঃ এ পরিকল্পনার পরই তিনি ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হবার এক বছর পর (১৯৪১ সালে) "জামায়াতে ইসলামী" গঠন করে ইসলামী নেতৃত্ব দানের উপযোগী লোক তৈরীর কাজে মনোনিবেশ করেন এবং সম্ভাব্য বিভক্ত ভারতের অপর অংশের মুসলমানদের নেতৃত্বের জন্যেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কেননা, মওলানা মওদৃদী তাঁর জ্ঞানদীগু চোখে দেখতে পেয়েছিলেন যে, পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে মুসলিম লীগের সামনে কোনো পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ছিল না। যার প্রমাণ হলো ৪৭-এর পর দীর্ঘ ২৪ বছর যাবত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে একাধারে মুসলিম লীগ ক্ষমভায় ধাকা সত্ত্বেও দেশটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত না হওয়া ] মুসলিম লীগ যে কর্মসূচী নিয়েছে, তাতে দেশ স্বাধীন হলেও মুসলিম মিল্লাত জাতি হিসাবে যে শক্তি বলে তার স্বাধীনতা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে রক্ষা করবে, তা তাদের কর্মসূচীতে অনুপস্থিত। এ ছাড়া গুটিকয়েক নেতা ছাড়া অধিকাংশের চরিত্র, ধ্যান-ধারণা ও যোগ্যতাও তাকে আশ্বস্ত করতে পারেনি যে, এঁদের দ্বারা পাকিস্তান যথার্থ ইসলামী বলে প্রমাণিত হতে পারবে। আর বাস্তবেও তাঁর এই আগাম আশংকা যথার্থ বলে প্রমাণিত হয় এবং এর প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ২৩/২৪ বছরের ইতিহাসই এর জ্বলম্ভ প্রমাণ . াই মওলানা মওদূদী যে মহান কাজ সম্পাদনে ব্যাপৃত ছিলেন, সেটা তৎকালীন শাষকদল মুসলিম লীগের করণীয় কাজটিই তিনি সম্পাদন করেছেন। এদিক থেকে জামায়াত ভারত বিভক্তির মধ্য

দিয়ে মুসলমানদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের পরিপুরক সংস্থা হিসাবেই কাজ করেছে। এ জামায়াতের কোনো বিরোধিতা ছিল না. যা কোনো কোনো লোক উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচার করে বেড়ায়। মওলানা মওদূদীর খোদাপ্রদন্ত প্রজ্ঞা এবং জামায়াত গঠনের সূচিন্তিত পরিকল্পনা ও সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপের ফলে আজ উপমহাদেশে যুগ-সমস্যা, আধুনিক মানস ও চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় সঠিক পন্থায় ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দানের মতো লোকের ব্যবস্থা হয়। বিশাল ভারতের আনাচে-কানাচে বর্তমানে বিক্ষিপ্ত কোটি কোটি মুসলমানকে ইসলামী আকীদা বিশ্বাদে অটল রাখ়্ অমুসলমানদেরকে অতীত ও বর্তমান ভ্রান্ত ধারণার ঝপ্পর থেকে ইসলাম সম্পর্কে পরিচিত করানো, দাঙ্গা উপদ্রুত মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং মুসলানদেরকে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতিতে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করা এবং ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের বিরাট দায়িত্ব পালন করছেন ভারতে বসবাসকারী জামায়াতে ইসলামী কর্মীবৃন্দ। আর এদিকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে ইসলামের স্বার্থে এ জামায়াত ইসলাম বিরোধীদের হাত থেকে একে রক্ষায় কিরূপ আপোষহীন সংগ্রামে নিয়োজিত, তাতো সকলের চোখের সামনেই বিদ্যমান। নিচ্ছেরা আত্মকলহে ব্রাশ ফায়ারে প্রতিপক্ষ গ্রুপের আটজন ছাত্রকে হত্যা করে জামায়াত ও তার সমর্থক ছাত্রদের উপর দোষ চাপানো সহ অসংখ্য মিখ্যাচারের মোকাবেলা করে তাকে কাজ করতে হয়।

#### গণভোটে পাকিস্তান সমর্থন

সাবেক সীমান্ত প্রদেশ ও সিলেটের গণভোট গ্রহণকালে মওলানা মওদৃদী জনগণকে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির পক্ষে ভোট দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেনঃ

"আমি যদি সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী হতাম, তাহলে গণভোট কালে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির পক্ষেই ভোট দিতাম। এ কারণে যে, ভারতের বিভক্তিটি হিন্দু- মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে সম্পাদিত হচ্ছে। কাজেই যে এলাকায়ই মুসলিম জাতি সংখ্যান্তরু, স্বভাবতঃ সে এলাকা মুসলিম জাতীয়তাভিত্তিক অঞ্চলের শামিল হওয়াই বাঞ্চনীয়। −(অর্ধ-সাঞ্চাহিক 'কাউসার' ৫ই জুলাই, ১৯৪৭ খঃ)

ভারত বিভাগের প্রায় তিন মাস পূর্বে ১৯৪৭ সালের ৯ ও ১০ই মে তারিখে আয়োজিত জামায়াতের নিখিল ভারত সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার উপসংহারে মওলানা মওদূদী বলেন ঃ

#### আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা

"এখন এটা প্রায় স্থিরীকৃত যে, দেশ বিভক্ত হবে এবং এক অংশ অমুসলিম সংখ্যাগুরুর কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। প্রথম অংশে আমরা জনমত সংগঠন করে খোদায়ী আইন-কানুনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বুনিয়াদ গড়ে তোলার চেক্টা করবো। একটি ধর্মহীন জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তুলনায় এটি খোদায়ী খিলাফত যা মুহাম্মদ (সাঃ) এর আনীত শিক্ষার ভিত্তিতে কায়েম হবে— একদিকে খোদ পাকিস্তানবাসীর জন্যেও এবং মুসলিম বিশ্বের জন্যেও, অপরদিকে গোটা দুনিয়ার জন্যে রহমত ও আশীবাদ হতে পারে তা আপনারা দেখবেন।" —(তারজুমানুল কোরআন)

দেশ বিভাগের পূর্বে মওলানা মওদৃদী এসব বলিষ্ঠ অভিমত প্রকাশ করেন। আর এভাবেই চিন্তা ও জ্ঞান-গবেষণার দিক দিয়ে সংগ্রামের একটি শুরুত্বপূর্ণ ফ্রুন্টকে তিনি জোরদার করে তোলেন। এর সঙ্গে সঙ্গে যেসব ক্ষেত্রে বাস্তব সহযোগিতা সম্ভবপর ছিল, সেখানেও তিনি অবদান রাখতে ইতন্ততঃ করেননি।

## ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার খসড়া কমিটি ও মওলানা মওদৃদী

ইসলামী জাতীয়তা সম্পর্কে মওলানা সাহেবের তৎকালীন রচনাবলী মুসলিম লীগ মহল অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচার করে।

সর্বোপরি যুক্ত প্রদেশ মুসলিম লীগ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার খসড়া তৈরীর জন্যে আলেমদের একটি কমিটি গঠন করলে মওলানা মওদূদী সানন্দে তার সদস্য পদও গ্রহণ করেন। সে কমিটির একজন গবেষণা সহকারী মওলানা মুহামদ ইসহাক সানদিলভী যে প্রাথমিক খসড়া (Warking Paper) তৈরী করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা প্রকাশিত হয়েছে। তার ভূমিকায় মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেনঃ

"সম্ভবত ঃ ১৯৪০ কিংবা তার পূর্বের কথা, মুসলিম লীগ নেতৃবৃদ্দ মনে করলেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের (পাকিস্তান) দাবি জােরে-শােরে তােলা হচ্ছে, তার শাসনতন্ত্র কিংবা আইনগত ভিত্তিকেও খাঁটি ইসলামী বানানা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে যুক্তপ্রদেশ মুসলিম লীগ শরঈ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্তরে একটি ক্ষুদ্রায়তন কমিটি গঠন করেন। ইসলামী শাসনতন্ত্র কমিটির চারজন সদস্যের নাম আমার খব ভাল-করেই শ্বরণ আছে। তারা হলেন ঃ

১। মওলানা সাইয়েদ সোলাইমান নদভী ২। মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদৃদী ৩। মওলানা আযাদ সোবহানী ও ৪। মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী। (ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ঃ দারুল মুছারেফীন, আজমগড়)

## মওলানা মওদূদী সম্পর্কে কায়েদে আযমের উক্তি

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ইসলামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের রীভার জনাব কমরুদ্দীন খানের একটি প্রবন্ধের উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখযোগ্য। জনাব কমরুদ্দীন লিখেছেন যে, তিনি মওলানা মওদূদীর অভিপ্রায়ে কায়েদে আযমের সাথে সাক্ষাত করেন এবং মাহ্মুদাবাদের রাজা সাহেবের সহায়তায় দিল্লীর "গোলে রা নায়" আমাদের সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করা হয়। কায়েদ আযম পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে আমার কথা ভনতে থাকেন। এবং তারপর বলেন — "মওলানা মওদূদীর খেদমতকে তিনি অত্যন্ত পছন্দনীয় চোখে দেখছেন। কিন্তু উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে এই মুহূর্তে বেশী জরুরী একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জন। তাদের চরিত্র সংশোধনের কাজের চাইতে এখন এই কাজটি অধিক শুরুত্বপূর্ণ।" তিনি বলেন, "জামায়াত এবং লীগের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। জামায়াত একটি মহৎ উদ্দেশ্যে কাজ করছে আর লীগ একটি জরুরী সমস্যার প্রতি লক্ষ্য আরোপ করেছে— যার সমাধান না করা হলে জামায়াতের কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে না।" - (Weekly Thinker The Quidi-Azam by Reminon December-1963)

এ হচ্ছে মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান আন্দোলনে মওলানা মওদৃদীর প্রকৃত ভূমিকা। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর যখন মওলানা মওদৃদী ও মওলানা শাকীর আহ্মদ উসমানীর নেতৃত্বে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার জনদাবীওঠে, তখন কতিপয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতন্ত্রী নেতা মওলানা মওদৃদীর ন্যায় প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার ইসলামী আন্দোলনের ক্রম-অগ্রগতি এবং মওলানা শাকিরে আহমদ ওসমানীর অনুসারীদের ইসলামী তৎপরতা প্রত্যক্ষ করে ঘাবড়ে যায়। তারা ঐসব দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরামসহ মওলানা মওদৃদীকে সমাজের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করে এখানে ইসলামী আন্দোনকে দুর্বল করার চেষ্টায় নিয়োজিত হয়। এই উদ্দেশ্যে বাতিল শক্তিগুলো এসব বুজর্গানে দ্বীন সম্পর্কে, যারা আজীবন ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে দেশ, ধর্ম ও সমাজের খেদমত

আলেম সমাজের সংখ্যামী ভূমিকা করে আসছেন—কাউকে 'আমেরিকার দালাল' কাউকে 'দেশবিরোধী' কাউকে প্রতিক্রিয়ালীল ইত্যাকার বলে তাদেরকে সমাজে হেয় করার চেষ্টা চালায়। অবশ্য এসব উক্তি তাদের নিজেদেরই পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দেয়। বিশেষ করে যে মওলানা মওদুদী দ্বিজাতিতত্বের বিশিষ্ট যুক্তি দিয়ে কংগ্রেস ও কংগ্রেস সমর্থক ওলামায়ে কেরামের একজাতিতত্বের যুক্তিকে অন্তসারশূন্য বলে প্রমাণিত করলেন, তাঁকে ও তাঁর ইসলামী আন্দোলনকে বানচাল করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে তারা তাঁকে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস সমর্থক আলেমদের পর্যায়ে কেলে অবিভক্ত পাকিস্তান বিরোধী রূপে চিত্রিত করার অপচেষ্টা চালায়। উপরোক্ত তথ্যাবলীর আলোকে আজাদী আন্দোলনে মওলানা মওদুদীর ভূমিকা সুস্পষ্ট। বলা বাহুল্য, বাতিলপনন্থীদের সেই একই ভূমিকা এখনকার ইসলামী আন্দোলন

#### উপসংহার

কারীদের বিরুদ্ধেও নানান চরিত্রে অব্যাহত।

এ পর্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলনে সামগ্রিকভাবে আলেম সমাজের কি অবদান ছিল, তার মোটামুটি ধারণা পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এবার আমরা আজাদী-উত্তরকালে দেশ সেবা, সমাজ সেবা ও জাতীয় আদর্শ রক্ষায়, রাজনীতি, অর্থনীতিতে এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তথা এদেশকে একটি শোষণহীন জনকল্যাণমূলক ইসলামী রাস্ত্রে পরিণত করার জন্যে "ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের ইতিহাস" নামে অপর একটি গ্রন্থে তাঁদের সংগ্রামী ভূমিকাকে তুলে ধরার প্রয়াস পাবো। আল্লাহ্ যেন এই মহান প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়িত করার তথকীক দেন,সে জন্য সকলের কাছে দোয়প্রার্থী। —আমীন ।



# আমাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা

|              | ক্ <b>ই</b> য়ের নাম                 | লেখকের নাম                     | মূল্য         |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ۱ د          | তা'লিমুল কোরআন (১ম খন্ড)             | মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী | <b>\$00/-</b> |
| २ ।          | ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা                  | মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী | ৬০/-          |
| ٠ ا <b>ت</b> | মহিলা সাহাবী                         | নিয়াজ ফতেহ পুরী               | ১২০/-         |
| <b>8</b> I   | কারাগারে রাতদিন                      | জয়নব আল-গাজাল                 | ৯০/-          |
| Œ I          | দারসুল কোরআন (১ম খন্ড)               | এ.জি.এম. বদরুদোজা              | ৬০/-          |
| <b>9</b> 1   | দারসুল কোরআন (২য় খন্ড)              | এ.জি.এম. বদরুদোজা              | ¢o/-          |
| ۹ ۱          | শহীদ হাসানৃশ বানার ডায়েরী           | খলিল আহমদ হামিদী               | <b>9</b> ৫/-  |
| <b>b</b> 1   | রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রী যাঁরা (১ম)  | আবৃস সালাম মিতৃল               | <b>ዓ</b> ৫/-  |
| ا ۾          | রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রী যাঁরা (২য়) | আব্দুস সালাম মিতুল             | 90/-          |
| ۱ ٥٧         | নতুন অতিথির মিষ্টি নাম               | আব্দুস সালাম মিতুল             | ৬৫/-          |
| <b>22</b> 1  | আখিরাতের চিত্র                       | মাওঃ মুঃ খলিলুর রহমান মুমিন    | <b>60/-</b>   |
| 75.1         | সত্যের আলো                           | মাওঃ বশিকজামান                 | <b>60/-</b>   |
| १०१          | বিষয় ভিত্তিক কোরআন হাদীস            | মোঃ রফিকুল ইসলাম               | <b>/٥</b> د   |
| 184          | বিষয় ভিত্তিক কোরআন হাদীস            | মোঃ আবু সালেহ                  | <b>3</b> @/-  |

# শিশু সাহিত্য (সোনার মানুষের গল্প শোন সিরিজ)

|            | বইয়ের নাম                    | লেখকের নাম          | <b>भूगा</b>  |
|------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>5</b> 1 | ওমর ইবনে আব্দুল আব্ধিজ        | নূর মোহাশ্বদ মল্লিক | <b>৩</b> ০/- |
| २।         | বেহেন্তের সুসংবাদ পেলেন যাঁরা | নাসির হেলাল         | ¢o/-         |
| 91         | শেখ সা'দী                     | শূর মোহাম্মদ মল্লিক | <b>৩</b> ০/- |
| 8 1        | যে যুদ্ধের শেষ নেই            | অনুস সালাম মিতুল    | <b>૨</b> ૯/- |

ইসলামী ব্যাংকের পরীক্ষার্থীদের জন্য একমাত্র ইন্টারভিউ গাইড ইন্ফর্ম

### www.icsbook.info

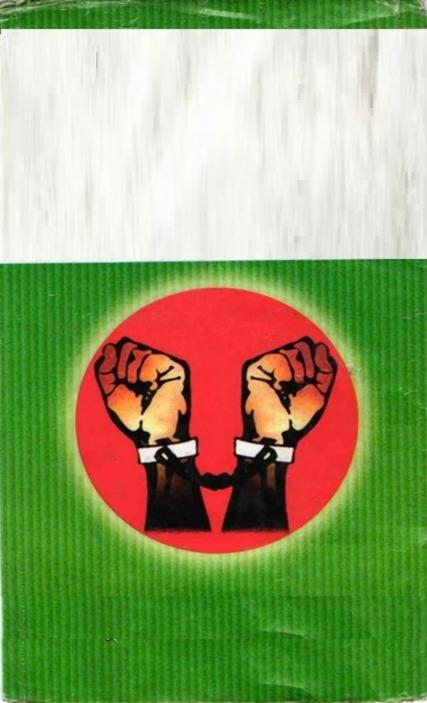